নম্পাদক—শ্রীগোপাললাল সাক্সাল।
প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজ্মদার, বি. এস.-সি.
শ্রীগুরু লাইত্রেরী
২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা

নবম সংস্করণ- ১৩৬২

মূদ্রাকর—সোরেজ্রদাস মূথোপাধ্যার লক্ষ্মী প্রেস ৭৩, রাজা দীনেক্স দ্রীট, কলিকাতা

#### **बिद्रवज्**न

গত ১৩৩০ দাল হইতে এখন পর্যন্ত আমার যে দকল পত্র ও প্রবন্ধ দা দাস্য়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আজ তাহারই কয়েকটি দংগ্রহ তক্তণের স্বপ্ন' প্রকাশিত হইল। সময়ের অল্পতা হেছ দকল পত্র বি এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই গ্রন্থানি জনপ্রিয় ভবিশ্যতে অক্সান্থ বিচ্ছিন্ন পত্র, রচনা ও বক্তৃতা একত্রে প্রকাশ ব বাসনা রহিল। ইতি—১০ই পৌষ, ১৩৩৫।

> বিনীত **শ্রীস্কভাষচন্দ্র** বস্তু

নং উচৰাৰ্ণ পাৰ্ক, কলিকান্তা

### প্রকাশকের নিবেদন ॥

তিরূপের স্বপ্ন' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দেড় বৎস্বের ছই সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে এত বিলম্ব কেন হইল এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়। কিন্তু গত আট বংসারের রাজনৈতিক অবস্থা ধাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা এ প্রশ্ন করিবেন না৷ বস্তুতঃ ভবিষ্যতে যে তরুণের স্বপ্ন পুনরায় প্রকাশ করিতে পারিব—এ ভরসাই এক সময় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গত দশবৎসরের মধ্যে দেশের আবহাওয়া এবং দেশবাদীর চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন ইইয়াছে। কিন্তু 'তরুণের স্বপ্ন'-র যে "গোড়ার কথা" তাহা দশবৎসর পূর্বেও যেরুণ সত্য ছিল—বর্তমানে **তদপেক্ষা** আরও যেন অধিক তীব্র হইয়া *দি*গা **मिग्नारह। अश्ररक वास्टरव পরিণত করিতে হইলে যে একান্তিক**রা. আগ্রহ ও সাধনার প্রয়োজন তাহা আমরা আজও লাভ করিতে পবি নাই। - - সকল সাধনা ও সাফলেরে গোড়ার কথা ব্যক্তিগত আত্মবিকা। এই আত্মবিকাশ করিতে না পারিলে শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও প্রবৃষ্ট পদ্বাও ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া পড়ে! বাঙ্গলা দেশে আজ জ্ঞানী, চিন্তাধারা ও কর্মপার অভাব নাই; কিন্তু যে মানুষ সকল চিন্তাকে সফল কবিবে, দকৰ কংক জয়মণ্ডিত করিবে, সকল জ্ঞানকে দীপ্তিমণ্ডিত করিবে—সেই । পুরুষের একান্ত অভাব। এই শক্তিমান পুরুষই বাঙ্গলার একমা? এই পৌরুষ লাভই সকল তরুণের স্বপ্ন। আজ বাসলার তরুণত্রে স্বপ্ন সকল দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলুক—এই পুনরায় 'তরুণের স্বপ্ন' দেশবাদীর নিকট তুলিয়া ধরিলাম। ইতি—বৈশাখিগায়

কলিকাতা-২০।

11.0

**ত্রীগোপা**সলাল

## সূচীপত্ৰ

## প্রবন্ধ

| ~ 1 di                           |               |             |               |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| শায়নিবেদন                       | •••           |             | পুঃ ১-১১      |
| তরুণের স্বপ্ন                    | •••           | ***         | ડર            |
| দেশের ডাক                        | • • •         | ****        | 59            |
| গোড়ার কথা                       | ••••          | ••••        | ঽঽ            |
| পত্ৰাবলী                         |               |             |               |
| তোমারই লাগিয়ে কলঙ্কের বোৰ       | п             | •••         | ৩৩            |
| <b>শ্যাজ-শে</b> বা ও কুটীর শিল্প | •••           | •••         | ৩৮            |
| চরিত্র-গঠন ও মানদিক উন্নতি       |               | •••         | « <b>&gt;</b> |
| জেল ও কয়েণী                     | \$ 104        | •••         | ৬৫            |
| দলাদলি ও বাঙ্গলার ভবিষ্যুৎ       |               | ****        | <b>ኅ</b> ዓ    |
| হিন্-মুসলমান প্যাক               | • • •         | •••         | p. 8          |
| কারামৃত্তির প্রস্তাবের উত্তর     | • • •         | •••         | <b>b</b> 9    |
| জীবনের লক্ষ্য                    | ••••          | • • •       | ಶಿಕ           |
| উত্তর-কলিকাতা অধিবাদীবৃদ্দের     | ****          | <b>ે</b> ૦૨ |               |
| উত্তর-কলিকাতা অধিবাসিগণের বি     | नेकडे नि:दक्त | •••         | 305           |
| (नगंदकू ( ১ )                    | • • •         | ••••        | 222           |
| দেশবন্ধু (২)                     | •••           | •••         | 224           |
|                                  |               |             |               |

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কালে প্রীস্থভাষচন্দ্র বস্থু বিলাতে অধায়ন করিতেভিলেন। সে সময় তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান কবিয়া দেশসেবা করিবার স্থোগ লাভের জন্ম দেশবর্কু দিন্তরপ্রন দাসের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র হুইথানি নিমে দেওয়া গেল:—

THE UNION SOCIETY,
CAMBRIDGE.
১৬ই ফেব্ৰুৱারী।

প্রণাম পুর:সর নিবেদন,

আপনি আমাকে বোধহয় চিনেন না—কিন্ত আমার পরিচয় দিলে বোধহয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্ত কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেইজন্ত প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা জ্রীজানকীনাথ বহু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে দেখানকার গবর্নমেণ্ট প্রিভার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থ কলিকাতা হাইকোর্টের barrister। আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চমই চেনেন।

পাঁচ বংসর পূর্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেক্ষে পড়িতাম।
১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled
হই। ছই বংসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি
পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাস করি এবং Honoursএর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এথানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাস করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর ভূন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B. A. Degree পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরি করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়ীতে লিথিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অকুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরি ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরি ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি tangible কাজ করিতে ইচ্ছা কবি—তাহা হইলে বোধ হয় চাকরি ছাড়া সম্বন্ধে অকুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া চাকুরি

ছাড়িতে পরি তাহা হইদে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা∄ই।

দেশের মবস্থা সম্বন্ধে আপনি সব চেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা ক'কাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরেজ ও বাংলায় "ম্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আবও শুনিশ্ম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রামা সমিতি প্রভৃতিও স্থাপন করা ধ্যাছে।

আমি শনিতে ইচ্ছ। করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কা দিতে পারেন। আমার বিভাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্ত আমার বিদ্যা যে, যৌবনোচিত উৎসাহ মামাব আছে। আমি অবিবাহিত।

লেখাপড় মধ্যে আমি Philosophyটা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় মার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tpos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার রূপায় দর্বাঙ্গীণ শিক্ষ খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics, Political Science, aglish and European History, English -Law, Sanirit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিদ করি যে, আমি যদি নিজে এই কালে নামিতে পারি তাহা হইলে মি এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধকে এই কাজে টানিতে পারি কিন্ত আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, ততক্ষণ কাহাবেটানিতে পারিতেছি না।

এখন আফর দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার স্ববিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পাগিতেছি না। তবে আমার মনে ইতছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকার লেখা—এই ছুই কাজে হাত দিতে পারিব। নামার ইচ্ছ। clear-cut plans লইয়া চাকুরি ছাড়িতে। তাহা কাতে পারিলে, চাকুরি ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে।ইবে না এবং আমি চাকুরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙ্গলাদেশে স্বদেশ সেবাযজ্ঞে প্রান শৃত্তিক্—
তাই আপনার নিকট এই পত্র লিথিতেছি। আপনারাভারতবর্ষে যে
আন্দোলনের বক্তা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠিও থবর গগজের ভিতর
দিয়া এখানে আসিয়। পেঁটিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃমির আন্দান
শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাদ্রাজী ছাক্রাঁর লেখাপড়া
আপাততঃ স্থগিত রাথিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখন গিয়া কাজ
আরস্ত করিবার জন্তা। Cambridgeএ এ-পর্যন্ত কা কিছু হয় নাই
যদিও "অসহযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা পুব বেশী রম চলিতেছে।
আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহহইলে সেই পথ
অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাদালাদেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধা ঋষিক্—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার 'সামান্ত বিভা, বৃদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া! মাতৃভূমির চরণে ৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুপু নিজের মনঃবং নিজের এই ভুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুরু আপনক জিজ্ঞাসা কর।
আপনি আমাকে এই বিপুল সেবাযজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন।
আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়ীতে—বাবাকে এবং দাদাকে
সেইক্সপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইবাবে প্রস্তুত করিতে
পারিব।

আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I.C.S. probationer। আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি cesored হয়! আমার জনৈক বিখাসী বন্ধু শ্রীপ্রমধনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতেছি— তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব—তখন এই ভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আমি ক'হাকেও জানাই নাই
— শুধু বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিথিয়াছি। আমি এখন সরকারী
চাকর— স্থতরাং আশা করি যে, আমি যে-পর্যন্ত চাকুরি না ছাড়িতেছি
সে-পর্যন্ত আপনি কাছাকেও এ-বিষয়ে কিছু বলিবেন না।

আমার আর কিছু বলিবাব নাই। আমি আজ প্রস্তত – আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি "বরাজ" পত্রিকা
ইংরেজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Subeditorial staffa কাজ করিতে পারি। তা ছাড়া জাতীয় কলেজের"
নিয় শ্রেণীতে গ্র্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্থাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী ভাড্ডা চাই। তার জক্ষ একটা বাড়ী করা চাই। সেখানে একদল research student থাকিবেন—
যাহার। আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন।
আমি যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে
আমাদের কংগ্রেসের কোঁনও definite policy নাই। তারপর Native
Statesদের প্রতি কংগ্রেসের কিন্নপ attitude হওয়া উচিত তাহা বোধ

হয় স্থির করা হয় নাই। Franchise (for men and women) সংশ্বে কংগ্রেদের কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তারপর Depressed classesদের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে (অর্থাৎ Depressed classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার দক্ষন মাদ্রাজে আজ সব non-Brahming Pro-Government এবং anti-nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congressonর একটা permanent staff রাথা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্থা (problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে up-to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব facts and figures সংগ্রহীত হইলে Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে (problema) একটা policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite policy নাই। আমাব সেই জন্ম মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ী চাই এবং স্থায়ী Staff of research students চাই।

ভাছাড়া Congress-এর একটা Intelligence Department থোলা দরকার। Intelligence Department-এ দেশের সম্বন্ধে up-to-date সব থবর facts & figures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিভরণ কথা হইবে। এতয়্যতীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া propaganda department থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের নিমিন্ত কংগ্রেসের এইরূপ policy হইয়াছে

ভাহাও লেখা থাকিবে। আমি অনেক লিখিয়া ফেলিলাম। আপনার কাছে এসব কথা পুরাতন। আমার কাছে গুব নৃতন বলিয়া মনে হুইতেছে বলিয়া আমি না লিখিয়া থাকিতে পাবিলাম না। আমার মনে হুইতেছে যে ক গ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সংখ্যে পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও কিছু বোধ হয় করিতে পারিব।

আপনার মতের জন্ম আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্ম আমি ব্যগ্র আছি।

যদি আপনাদেব অভিপ্রায় থাকে কাছাকেও বিলাতে পাঠাইতে Journalism শিখিতে তাহা হইলে আমি দে কাজের ভার লইতে পারি। আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে passage এবং outfit এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য ল কাজেব ভার লইবার পূর্বে আমি চাকুরি তাগে করিব: অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন—কারণ চাকুরি ছাতার পর বাড়ী থেকে টাকা লওয়া বোধহম যুক্তিসঙ্গত হইবেনা।

আমার নিজেব ইছে। তে, যদি চাকুবি ছাত্তি ভাষা হহলে তুন্ মামেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে খামি নিজেব ইছে। পরিতাপ করিতে প্রসূত আহি।

আমার বহুভাষিতা ক্ষম করিবেন। স্থাশা করি যথাশীঘ উত্তর দিবেন। স্থামার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

> প্রণত শ্রীস্থভাষ**চন্দ্র** বস্থ

আনার ঠিকানা— Fitzwilliam Haীl Cambridge

# THE UNION SOCIETY CAMBRIDGE ২রা মার্চ, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্বে আপনাকে একথানি পত্ত দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তাহা পাইয়াছেন।

আপনি বোধহয় শুনিয়া স্থী হইবেন যে আমি চাকুরি ছাড়া সহরে একরকম রুত-সঙ্কল হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্ম উপযুক্ত হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে এখন কিরকম কাজের স্থবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন—স্তরাং আপনারা খুব ভাল রকম জানেন কিরকম কাজের স্থবিধা এখন আছে এবং এখন কিরকম কর্মীলোকের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে,—

যে পর্যন্ত আমার চাকুরি ছ। ড়ার খবর না পাইতেছেন, সে পর্যন্ত যেন তি বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলেন।

চাকুরি ছাড়িলে আমি জুন মাসেব শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি অবশ্য যদি সময় মত passage পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম কাজে ছাত দিতে পারিব তাহা জানিবার জন্ম উৎস্থক আছি—কারণ মনটাকে সেই ভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়া যে রকম কাজ আরম্ভ করিব, তত্ত্পযোগী লেখাপড়া এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আসা করি, আপনি যতশীত্র পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আনিদ্রেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

- (১) "জাতীয় কলেজে" আমি শিক্ষকতা করিতে পারি। পাশ্চাতং দর্শনশাস্ত্র আমার যৎকিঞ্চিৎ পড়া আছে।
- (২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ই রেজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial staffa কাজ করিতে পারি।
- (৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেসের' সংক্রান্ত একটা research department থোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পরে আমি এ সম্বন্ধে থানিকটা লিথিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল research-students আমাদের চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইযা সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। 'কংগ্রেস' তারপর একটা Committee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের' একটা policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধ আমাদের Congressedর কোন বিশিষ্ট policy নাই। তারপর labour and factory legislation সম্বন্ধও 'কংগ্রেসের' কোন বিশিষ্ট policy নাই। তারপর Vagrancy and poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট policy নাই। তারপর 'ম্বাজ' পাইলে আমাদের Constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নাই। আমার নিজের মনে হয় য়ে, Congress-League scheme একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের Constitution তৈয়ারি করিতে হইবে।

আপনি অবশ্য বলিক্তে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙ্গিতে ব্যস্ত, স্বতরাং ভাঙ্গার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে Construc-

tive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন করিয়া স্মষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোনও সমস্তা সম্বন্ধে একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেকদিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। স্বভরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি complete programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা স্বরাজ পাইব সেই দিন কোন বিষয়ে কোন policy র জন্ম আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—
যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই Department
থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক
একটা বিষয় থাকিবে—যথা গত দশ বৎসবের মধ্যে কত জন্ম এবং কত
মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা আয় ও ব্যয় (Revenue & Expenditure) কত ধ্রয়ছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় ধ্রয়ছে এবং কোন্ কোন্ বিসয়ে ব্যয় ধ্রয়ছে—তাহা আর একটা বহঁতে প্রকাশিত ধ্রয়ে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনের স্ব দিককার খবর ক্ষু পুস্তবেদ ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে ধ্রয়ে।

- (৪) জনসাধাবণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ কবিবার অনেক স্থবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক।
  - (a) Social service.

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই ক্ষা বিষয়ে কাজ করিবার স্ববিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন্ বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা এবং Journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি, তারপর স্থবিধামত অস্ত কাজেও হাত দিতে পারি।

আমার পক্ষে চাকুরি ছাড়া মানে দারিদ্রা ব্রত গ্রহণ করা— স্বতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওযা-পরা চলিলেই আমাব যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বন্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি, তাহ। হইলে আমার বিশ্বাস আমি আমার সঙ্গে এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশদেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গ দেশের প্রধান পুরোহিত। আমাদে যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি—এথন আপনি আমাদে আপনার বিপুল কাজেব মধে স্থান দিন।

আমি চাকরি ছাড়িলেই এখানে পাঁচে জনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিবিয়া কি কাজ করিব। সতবাং মিজেব সন্তোমের জন্ম এবং পাঁচ জনের কাছে Self instification-এব জন্ম আমি আমিতে উৎস্ক আগনি আমাকে কি কাজ দিতে পাবেন।

আশা করি আগনি এসৰ কথা আপাততং গোণন বাথিকে। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

> ইচি বিশীং জীপেশ্যেচন ১৮

আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিন্ত — একটা বাণী প্রচারের জন্ত। আলোকে জগও উদ্লাসিত করিবার জন্য যদি গগনে স্থা উদিত হয়, গদ বিতরণের উদ্দেশ্যে বন্মধ্যে কুন্থমরাজি যদি বিকশিত হয়, অনুত্ময় বারিদান করিতে ভটিনী যদি সাগরাভিমুথে প্রবাহিত হয়— যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গৃঢ় উদ্দেশ্য আমাদের বার্গ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিদার করিতে হইবে—ধ্যানের ধারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ধারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিমাছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্ম, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ভ্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব--সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, ভাপ দূর হইবে।

এই ছুঃখদফুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে স্থামরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব। আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আদিয়ছি। আমরা আদিয়ছি স্টে করিতে, কারণ—স্টের মধ্যেই আনন্দ। তরু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা স্টে করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্যে, যাহা কিছু স্পার, যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা স্ট পদাধের মধ্যে ফুটাইয়। তুলিব। আম্বানের মধ্যে যে আনন্দ দে আনন্দে আমরা বিভোব হইব, সেই আনন্দের আমান পাইমা প্রিবার বিহার চইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ান শেষ মান ৷ ক্রেবভ শেন ন ল, কারণ —

"যত দেব প্রাণ বছে মাবে প্রাণ ফ্রাবে না আব প্রাণ : এত কথা আছে এত গৌন গ্রাছে এত প্রাণ আছে নের : এত স্থা আছে, এত সাধ আছে প্রাণ হয়ে অবি ধারে।"

এনন্ত সাশা, অসাম উৎসাহ, গপরিমের তেজ ও অদম সাহস লইরা জামরা আদিয়াছি—ভাই আমাদের জীবনের তোত কেত রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাগ্যের পর্বতরাজি স্মূর্থ গাসিয়। শাড়াক অথবা সমবেত মহুস্য-জাতির প্রতিক্ল শক্তি আমাদের আজমণ করুক,—
আমাদের আজনসম্মী গতি চিবকাল অফুর্ই থাকিবে।

থামাদের একটা বিশিপ্ত ধন আছে—সেই ধনত থানরা অনুসরণ করি। যাহা নৃতন, যাহা সরম, যাহা অনাসাদিত—ভাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই প্রাভনের মধ্যে নৃতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলক অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রাহত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাদি—অজ্ঞানা ভবিশ্বৎই আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders" অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহামুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট স্বষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন বর্ষাকালে সর্বদেশে স্প্রেছাড়া ও লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাজ্ফার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবদর আমাদের নাই। ভুল করি, ল্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাদপদ হই না। আমাদের তাওব-লীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ স্পষ্ট করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের স্থচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বরুন, যেখানে গৌড়ামি, যেখানে কুসংস্কান, যেখানে সন্ধীর্ণতা—শেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিবকাল কণ্টকশৃন্থ বাধা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগ্রন করিতে পাবে।

মধ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অগও সতা। স্কুরাং যে স্বাধীনতা আমবা চাই—সে স্বাধীনতা বাতীত জীৱনধারণই একটা বিজ্ঞ্বনা—যে স্বাধীনতা ওজনের জন্ম যুগে মুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা স্বতামুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্ম আসিয়াছি। কি স্থাজনীতি, কি অথনীতি, কি রাইনীতি, কি ধর্মনাতি—জীবনের

সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আদিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আশবা মুক্তির সন্দীত পাহিষা আসিতেছি ৷ শিশুকাল হইতে মুক্তির আ**কাজ্য** আমাদের শিবাধ শিরার প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমর। যে কাতরকঠে ক্রন্দন করিয়া উচ্চ যে ক্রন্দন ভ্রম পার্থিব বলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জভা। শৈশ্বে জন্দনট মামাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত কইলে বাহু ও বৃদ্ধি আমাদের সহান হয**়** খার এই বৃদ্ধি ও বাহুর সাহায়ে আমর। কি না করিয়াহি,—ফিনিসিম, রপিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তৃবন্ধ, ইংলও, স্থান, জার্মানি, রুশিয়া, চান, জার্পান, হিন্দস্থান—যে কোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীতি মনত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সমটি বিংহাদনে গাবেচিণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অম্বুলিসঙ্কেতে সভ্যে দি হাসন ত্যাগ করিয়া তিনি প্রায়ন করিয়াছেন। আমবা একবিকে প্রস্তর্গভূত প্রেমাশ্রন্ধর্পী তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে বক্তপ্রোতে ধর্ণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া স্থাজ, নাই, সাহিত্য, কণা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়তে; আবার রুদ্র কবালমূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন ভাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ কবিয়াছি ভখন সেই ভাণ্ডব নৃত্যের একটা পদ্বিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত স্থান্ত পুলার মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমর। বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি।
এখন আমাদের শাসনকলোমান করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে
সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আলপ্রতিষ্ঠা লাভ।

তরুণের প্রস্থা আত্মা যথন জাগরিত হইয়াছে—তথন জীবনের মধ্যে
সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে।
এই যে তরুণের আন্দোলন--এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী।
আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষ্ট্রঃ বিশানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া
দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে
দেখায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ধাসিত
করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল,
তোমরা ওঠো, জাঠু উষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাঙ্গলার নর-নারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিনিয়ে আন্তে হবে। কি উপায়ে এই কার্য স্বাম্পন্ন হতে পারে এটাই বাঙ্গলার সর্বপ্রধান সমস্থা।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক মহামা গান্ধী এবাঙ্গালী হলেও এই আন্দোলন সম্পর্কীয় কাজ বাঙ্গলাদেশে যে রকম প্রসার লাভ করেছে, অন্ত কোনও প্রদেশে সে রকম করেনি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোঙ্গাই ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পর আমার এই এভিজ্ঞতা হযেছে।

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের অন্থ সব ক্ষেবে অগ্রণী না হবেও খানার স্থির বিশ্বাস যে, সরাজ-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান সর্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে সরাজ প্রতিঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকে বহন করতে হবে। অনেকে ছঃখ করে থাকেন, বাঙ্গালী মারোরাড়ী বা ভাটিয়া হলোন কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যেন চিরকালই বাহালীই থাকে।

গাতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেকেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেমঃ প্রোধন ওমাবহঃ"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধন ত্যাগ কবঃ আত্মহত্যার তুল্য পাপ। তগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্ত লালায়িত হয়ে থদি প্রোণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষ কেন—পূথিবীতে, তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুথে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নৃতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প-কলা, শোর্ষ-বীর্ষ, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীকে নৃতন ভারত স্পষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গাণ উন্নতি বিধান কর্বার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীর আছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, সভাব-চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার থাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সবুজ্ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছ-ঘেরা পুকরিনী—এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই? আর প্রকৃতি দেবীর এই বৈশিষ্ট্য কি বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা বিশিষ্ট্রতা প্রদান করেনি? এমন নরম মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরল প্রাণ! প্রাকৃতিক সৌল্র্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে বলেই বাঙ্গালী স্বন্দরের উপাসক হয়েছে। স্বজ্বলা স্বফ্লা শস্ত্যামলা জন্মভূমির অরজল দেবন করেই বাঙ্গালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব স্থিকৌশল দেখাতে পেরেছে।

গত ছই তিন বংসর ধরে বাঙ্গলা দেশে যে জাগরণের বস্থা এসেছিল সে বস্থা এখন ভাঁটার দিকে চলেছে বটে কিন্তু জোয়ারের আর বেশী বিলম্ব নাই। বাঙ্গলা দেশে জাতীয়তার সোতে আবার প্রবস বস্থা আসবে। সে বস্থার স্পর্শে বাঙ্গলার প্রাণ আবার জেগে উঠবে। বাঙ্গালী সর্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। দেশ আবার সাধীনতা লাভের জন্য বন্ধপরিকর হবে।

এই নব জাগরণের সক্ষপ কি হবে ত।' কে বলতে পারে ? এই নব ঘজের পুরোহিত কে হবে তা' কে বলতে পানে ? যে ভাগবোন পুরুষ এই যজের পোরহিত্য-ত্রত গ্রহণ করবেন তিনি এখন কোথায় বা কিরূপ সাধনায় তিনি এখন মগ্ন আছেন তা' কে বলতে পারে ? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব মহায়। গান্ধী গ্রহণ করবেন অথবা কোনও নৃতন মনীম্বী তাঁর আসনে বসবেন—তা' আমর। জানি না।

এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্স বসে থাকনে চলবে ন।। এই নব জাগরণের জন্ম এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কম, ত্যাগ, ভোগ—এই সবের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাবনায় প্রবৃত্ত হতে হবে—যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবাব জন্ম প্রস্তুত থাকব।

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্ম প্রস্তুত আছে, এপে।। মাথের হাতে ডোমরা পাবে শুধু ছঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র ও কার্যান্ত্রণ।। যদি এই সব ক্রেশ ও দৈন্ম নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ বিশ্ব জীবিত থাক—তবে স্বানীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টার ইহ-লীলা

সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের দার তোমাদের সম্মুখে উল্যাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও তবে এগিয়ে এসো।

হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যথন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তথন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকণে? তোমরাই ত চিরকাল "জীবন-মূহ্য"কে "পায়ের ভৃত্য" করে রেখেছ—তোমরাই ত সকল দেশে আত্মদানের পুণ্য ভিত্তির উপর জাতীয় মন্দির নির্মাণ করেছ—তোমরাই ত যাবতীয় ছঃখ অত্যাচার সানন্দে গ্রহণ করে প্রতিদানে দেবা ও ভক্তি অর্পণ করেছ। লাভের আকাজ্জা তোমরা রাখনি, ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্কন করেছ। তোমাদের শৌর্য, বীর্য ও চরিত্রবল দেখে মাতা বহুদ্ধরা তোমাদের শুল্র ললাটে জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

ওগো বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্বগগনে ভারতের ভাণা-দেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিসর পর্যন্ত আজ জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি এখনও মোহাবেশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না। অষ্টাদশ শতাক্টাতে বিদেশী বণিককে গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্বপূরুষরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাক্টাতে তোমাদের সেই পাপের আক্রিকির জন্ম হাথকার করেছে। ভারতের নব-জাগ্রুত জাতীয় আলা আজ মুক্তির জন্ম হাথকার করেছে।

তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাত্বন্ধনের "রাখি" পরিধান করে, মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করে। যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতাব সিংহাসনে বসাবে এবং হৃত সর্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য প্রক্ষার করবে।
১১ই পৌষ, ১৬৩২

মানুষের জীবনে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্ধক্য আছে, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ ক্রমান্বয়ে এই সব অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ মরে এবং মুহ্যুর পর নূতন কলেবর ধারণ করে—জাতিও মরে এবং মরণের ভিতর দিয়ে নবজীবন লাভ করে। তবে ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, সব জাতি মুহ্যুর পর বেঁচে ওঠে না। যে জাতির অন্তিম্বের আর সার্থকতা নেই, যে জাতির প্রাণের সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হয়েছে— সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পায় অথবা কীট-পতঙ্গের মত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করতে থাকে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাহিরে তার অন্তিম্বের আর নিদর্শন থাকে না।

ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে—কিন্তু মৃহ্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অন্তিছের দার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভাতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য—এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেথাবে। তাই ভারতের মনীষিগণ কত ত্যোময় যুগের মধ্যেও নিনিষেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ

জালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না ক'রে কি মরতে পারি ?

মমুখাদেহ পঞ্চততে মিশলেও জীবাত্মা কখনও মরে না। তদ্রপ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও জাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারাই তার আত্মা; জাতির স্প্রটিশক্তি যখন বিলুপ্ত হয় তথন বুঝতে হবে যে জাতি মরতে বসেছে। আহার, নিদ্রা ও সম্ভানোৎপাদন তথন তার কার্য-তালিকা হ'মে দাঁড়ায় এবং গতানুগতিক পদা অনুসরণ করাই তার একমাত্র নীতি ব'লে পরিগণিত হয়। এ অবস্থায় পড়েও কোনও কোনও জাতি আবার বেঁচে ওঠে, যদি তার অস্তিত্বের দার্থকতা থাকে। অন্ধকারময় যুগ যথন জাতিকে এদে গ্রাদ করে, তথন দে কোনও প্রকারে নিজের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারা বাঁচিয়ে রাখে, অফ্র জাতির সঙ্গে মিশে ভূত হয়ে যায় না। তারপর অদৃষ্ট বা ভগবানের ইঙ্গিতে আবার নব জাগরণ দেখা যায়। অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হয়; প্রকৃপ্ত জাতি আবার চোগ খোলে; তার স্টি-শক্তি ফিরে আসে। সহস্রদল পদার মত জাতির প্রাণবর্ম আবার ফুটে ওঠে এবং নব নব রূপে, নব নব ভাবে ও নব নব দিকে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এরপ অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে. কারণ ভারতের একটা mission আছে,—ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয নাই।

ভারতের এই mission-এ যার বিশ্বাস আছে—সেই ভারতবাসীই শুদুবেঁচে আছে। ভারতের তেত্রিশ কোটি লোক যে বাঁচার মত বেঁচে আছে এ-কথা সত্য নহে। ভারতের এবং বাঙ্গলার তরুণদের এই বিশ্বাস আছে—তাই তারা বেঁক্স আঁছে।

দেশান্তরে কারাবাদে মাদের পর মাস যথন কাটিয়েছি তথন প্রায়ই

এই প্রশ্ন আমার মনে উঠত—"কিসের জন্ম, কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাপের চাপে ভরপৃষ্ঠ না হয়ে আরও শক্তিমান হয়ে উঠছি ?" নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মর্ম এই :—"ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিশ্বৎ আছে; সেই ভবিশ্বও ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নৃতন ভারতের মৃক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব ছঃখ কই সত্র করতে পারি, আরকাসময় বর্তমানকে অপ্রান্থ করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুব সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি। এই অটল, অচল বিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গলার তরুণ শক্তিম্বুজ্ঞায়।"

এই "শ্রদ্ধা", এই আত্মবিশ্বাস যার আছে সেই ব্যক্তিই স্পটিক্ষম, সেই ব্যক্তিই দেশ-সেবার অধিকারী। জগতে মহৎ প্রচেষ্টা যাহা কিছু আছে, তাহা মনুষ্টছনরের আত্ম-বিশ্বাস ও স্পটিশক্তির প্রতিচ্ছায়া মাত্র।
নিজের এবং জাতির উপর বিশ্বাস যার নাই, সে ব্যক্তি কোন্ বস্তু স্পষ্টি
করতে পারে?

বাঙ্গালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু ব্যঙ্গালীর একটা শুণ আছে যাতে তার অনেক দোষ ঢাকা পড়েছে এবং যার বলে সে আজ জগতের মধ্যে মান্থ্য বলে গণ্য। বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙ্গালী বর্তমান বাস্তব জীবনের সকল ক্রটি, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্থ ক'রে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে—গেই আদর্শের ধ্যানে ভূবে যেতে পারে এবং আপাতদৃষ্টিতে যাহা অসাধ্য তাহা সাধন করিবার চেষ্টা করতে পারে। এই কল্পনা শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গলা দেশে এত সাধক জন্মেছে এবং এখনও জন্মাবে। এই কারণে ত্বংখ কষ্ট ও অত্যাচারের

চাপে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড কথনও ভাঙ্গবে না। যে জাতির idealism (আদর্শ-প্রীতি) আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ম যন্ত্রণা-ক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, suffering-এর (ছঃখ) মধ্যে বুঝি ভুধু কঃই আছে. কিন্তু এ কথা সত্য নয়। Suifering-এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে—তেমনি একটা অপার আনন্দও আছে। এই আনন্দবোধ যার হয়নি তার কাছে কট্ট শুপু কট্ট; সে ব্যক্তি হুত্থ কট্টের নিম্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি ছঃখ কঠের ভিতর একটা অনিব্চনীয় আনন্দের আস্থাদ পেয়েছে—তার কাছে suffering একটা গৌরবের জিনিস, সে ছঃখ কঠের চাপে মুমুর্যুনা হয়ে আরও শক্তিমান ও মহীয়ান হয়ে ওঠে। এখন জিজ্ঞাস্থ বিষয এই—"আনন্দের উৎস কোথার ? ঘন ঘটাচ্ছন অমানিশায় যে বিজলী চমকায়, তার উৎপত্তি কোথায় ?" আমার মনে হয়, এই আনন্দের উৎপত্তি আদর্শান্তরাগ থেকে। যে ব্যক্তি কোনও মহান আদুর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার পরুন ছঃখ যন্ত্রণা পায়, তার কাছে ছঃখ ক্লেশ অর্থহীন নয়। ছঃখ **তার কাছে** ক্সপান্তরিত হয়ে আনন্দ ব'লে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অনুডের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে. সে-ই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।

গত এপ্রিল মাসে ইনসিন জেলে একটি রুশীয় উপস্থাস পড়তে পড়তে ঠিক এই ভাবের প্রতিধ্বনি পেলাম। লেথক একজন নায়কের মুখ দিয়ে রুশ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ—

There is still much suffering in store for the people, much of their blood will yet flow, squeezed

out by the hands of greed; but for all that, all my suffering, all my blood is a small price for that which is already stirring in my breast, in my mind, in the marrow of my bones! I am already rich, as a star is rich in golden rays. And I will bear all, will suffer all because there is within me a joy which no one, nothing can ever stifle! In this joy there is a world of strength!

[ আমাদের কপালে এখনও অনেক কষ্ট আছে; লোভী ও অত্যাচারীদের নিপেষণে আমাদের অনেক রক্ত এখনও বইবে। তথাপি যে সত্য আমার চিন্তে, হৃদয়ের অন্তরে ও অস্থি মজ্জার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে, তা পাবার জন্ম যদি আমাকে সকল ছঃখকষ্ট ভোগ ও আমার সমস্ত রক্ত দান করতে হয়, তাহ'লেও বুঝব যে, অতি অল্প মূল্যে এতবড় সম্পত্তি পেয়েছি! সোণার কিরণমণ্ডিত তারকার মত আমার আজ ঐখর্য! তাই আমি সকল যন্ত্রণা ক্লেশ সহু করব, সব ছঃখকষ্ট আমার বুকের মধ্যে টেনে নিব, কারণ আমি অন্তরে যে আনন্দ পেয়েছি তাকে পাথিব কোনও বহুই চেপে রাখতে পারে না! এই আনন্দই অনন্ত শক্তির আকর! ]

নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল ছঃথ কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি: যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হ'তে হয়ে। নৃতন ভারত যারা স্টে করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে— সারাজীবন কেবল

াপয়ে যেতে হবে—ানজেকে বিলিয়ে পিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে— প্রতিপানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবন দান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা এক্কপ সাধক হবে তাদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আল্লবিশ্বাস, আদর্শান্তরাগ ও গ্রানন্দবোধ।

ক্ষেকদিন পূর্বে আমার ছাত্রস্থানীয় একজন ব্যুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে আমাকে কতকগুলি নৈবাশ্যব্যঞ্জক ও.অবিশ্বাসপূর্ণ প্রশ্ন করে। তার প্রশ্নের ভাব এই, আমাদের দেশের কিছুতেই কিছু হবে না। ক্ষেকটি প্রশ্নের উত্তর দিবাব পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কাউন্সিলে গিয়ে, গভর্নমেন্টকে বাধা প্রদান ক'রে ও মন্ত্রীদের ভাড়িয়ে কি হবে? আমি উত্তরে বলগাম—এগব না ক'রেই বা কি হবে? তারপর তার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাবকে লক্ষ্য করে আমি বলগাম—"দেখ, তোমার বয়স আমার চেথে অনেক কম; আদর্শের প্রেরণায় তোমরা অসহযোগের পথে নেমেছ। আমার ব্য়োর্দ্ধির সঙ্গে আমার idealism (আদর্শান্থরাগ) বেড়ে চলেছে, কিন্তু তোমার idealism দেখছি দিন দিন ক্ষাণ হয়ে পড়ছে।" তথন সে স্বীকার করণে যে, গত ক্ষেক বৎসরে নানা প্রকার আঘাত পেয়ে তার এক্ষপ ভারান্তর হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গত ছই বংসরে একটা সাময়িক অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব বাঙ্গলাদেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এর ফলে আমাদের কর্মশক্তি কতকটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে কিন্তু জঞ্জাস ঝেড়ে ফেলবার সময় এসেছে। অভরের শক্রর চেযে বড় শক্র মান্থবের আর হতে পারে না। তাই অবিশ্বাসক্রপ গৃহশক্রকে স্বাত্তে জয় করতে হবে, তা হলেই বাহঁরের শক্রকে আমরা জয় করতে পারব। আজ বাঙ্গালীকে আবার ছুর্জয় আয়বিশ্বাস লাভ করতে হবে।

আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস—এই বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে আমাদের বিশ্ববিজয়ী হতে হবে!

বাঙ্গলাদেশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে ছই কারণে খুব আশা হয়:—(১) ব্যায়াম চর্চা ও ভূপর্যটনের স্পৃহা (২) তরুণের জাগরণ। কাপুরুষ ব'লে বাঙ্গালীর একদিন পৃথিবীতে অপবাদ ছিল-দে অপবাদ এখন গেছে। বাঙ্গালীর পরম শক্র যিনি, তিনিও বোধ হয় এখন বাঙ্গালীকে দে অপবাদ দিতে সাহসী হবেন না। এই কাপুরুষতার অপবাদ কে দিয়েছিল এবং কি উপায়ে সে অপবাদ বিদ্যরিত হয়েছে তা বাঙ্গালী মাত্রেই জানে—এথানে তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শারীরিক ছর্বলতার অপবাদ এখনও আছে—দে অপবাদ বাঙ্গালীকে দূর করতে হবে। বাঙ্গালী যে আজ এই অপবাদ দূর করবার জন্ম বন্ধপরিকর হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে সমিতির প্রতিষ্ঠা চলেছে—ইহা বড় আনন্দের বিষয়। এই অপবাদ যদি চিরকালের তরে দূর করতে হয় তবে বাঙ্গালীকে জাতিহিসেবে সবল ও বীর্যবান হতে হবে। কয়েকজন ভুবনবিজয়ী পালোয়ান रुष्टि कत्रलारे এ উদেশ সাধিত হবে না। কারণ এক্রপ পালোয়ানের শক্তি ও শৌর্যের গুণে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হলেও সাধারণ वोक्रामीत मंक्ति त्रिक्ष हरत ना। जािछ-विर्मासत विठात कत्र ह'ल শুধু তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের দেখলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেদের দিকেও তাকাতে হবে।

বাঙ্গালীর যে আজকাল ভূপর্যটনের স্পৃহা জেণে উঠেছে, এটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক। বাঙ্গালী যে আজ ধরের কোণ ত্যান করে পারে হেঁটে, সাঁতার দিয়ে, সাইকেলে চড়ে দেশ বিশেশে ভ্রমণে বাহির হবে, বিশ বংসর পূর্বে কে এ কথা বিশ্বাস করত? অজ্ঞানা দেশ দেখবার, অজ্ঞানা পথে হাঁটবার, অজ্ঞানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার, এই যে ব্যাকুলতা—এর থেকেই জাতিগঠন ও সাম্রাজ্য স্ষষ্টি হয়ে থাকে। যে-সব জাতি স্বীয় গণ্ডীর বাইরে যেতে চায় না বা যেতে অপারণ—তাদের পতন অবশাস্তাবী। অপর দিকে যে-সব জাতি বাধা-বিদ্ন অতিক্রম করে ও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দেশ-বিদেশ অমণ করে, তাদের দিন দিন দৈহিক ও মানসিক উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ হয়ে থাকে। কবি দিজেন্দ্রলাল যথন গেয়েছিলেন—"আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি"—তথন তিনি আমাদের সামনে আন্ত আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন। আমাদের এথন বলবার সময় এসেছে—

"আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে বাহির করেছে পাগল মোরে।"

ঘরের কোণ ছেড়ে আমাদের এখন বিশ্বের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে—
নিজেদেব দেশটাকে প্রত্যক্ষভাবে ভাল করে দেখতে হবে: তারপর
দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে হবে এবং অজানা
অপরিচিত দেশ আবিষ্কার করতে হবে। যে-জাতি এরূপ করতে পারে
তার শারীরিক বল, সাহস, চরিত্রবল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং
সঙ্গে বাণিজ্য-বিস্তার ও সামাজ্য-প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ জ্লাতি
যে আজ এত উন্নত এবং তারা যে আজ এত বড় সামাজ্য গড়ে তুলতে
পেরেছে, তাদের প্রবল ভ্রমণেচ্ছা তার অস্থাতম কারণ। সামাজ্য
প্রতিষ্ঠার আকাজ্যে আমরা পোষণ না করলেও দেশ-বিদেশে ঘুর্লে
আমাদের ক্রমটো যে ব্রুদ্ধ হবৈ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে বেড়ে যাবে,
আক্সবিশ্বাস যে বলবান্ হবে, বৃদ্ধিবৃত্তি যে বিকাশ লাভ করবে—এ বিষয়ে

কি কোনও সন্দেহ আছে? তবে ভূপর্যটন থেকে ষোলআনা লাভ গ্রহণ করতে হলে প্রভূত ধনশালী আধুনিক আমেরিকান ভূপর্যটকদের মত না বেড়িয়ে যতদ্র সম্ভব কষ্ট স্বীকার করে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চেপে, শাইকেলে চড়ে বেডাতে হবে।

আর একটা বড় আশাপ্রদ লক্ষণ এই যে, আজকাল প্রায় সব জেলায় যুবকদের মধ্যে একটা আন্দোলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই চাঞ্চল্যই জীবনী-শক্তির স্থান্দন। তরুণদের প্রাণ জেগেছে, তারা এখন নিজেদের কর্তব্য বুঝতে আরম্ভ করেছে—তাই এত জায়গায় যুবক-সমিতির অধিবেশন দেগতে পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় যে তরুণরা কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু তারা পথ ঠিক বুঝতে পারছে না। কেউ কেউ বলেন যে, নেতার অভাবে যুবকেরা কিছু করে উঠতে পারছে না। নেতা খুঁজে না পেলেও এবং পথ ঠিক বুঝতে না পারলেও তরুণরা যে জেগেছে এবং স্বীয় কর্তব্য ও স্বীয় দায়িত্ব বুঝবার চেষ্টা করছে, এটা কম কথা নয়। এখন আমার বক্তব্য এই—নেতা যদি খুঁজে নাও পাও—তবে কি তোমবা চপ করে বসে থাকবে? তোমরাই নেতা স্থষ্টি করে নিয়ে কাজে লেগে যাও। নেতা আকশে থেকে পড়ে না—কাজের মধ্যে দিয়ে নেতা গড়ে ওঠে। তারপর—"কঃ পন্থা?" ব'লে তোমরা যে মাথায কাত দিয়ে বদেছ—তা করলে চলবে না। নিজেদের বিবেক-বৃদ্ধির আলোকে তোমরা নিজেরাই পথ আবিষ্কার কর। সমস্যাটা যত জটিল মনে কর, ততটা জটিল নয়। আমাদের আদর্শ এই যে, আমরা একটা স্বাঙ্গ স্কর জাতি গড়ে তুলতে চাই—যে জাতি জ্ঞান ও কর্মে, শিক্ষা ও ধর্মে পুথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতিদের পাশপাশি দাঁড়াতে পারবে। অতএব জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জাগরণ আনতে হবে। কোনও দিকটা বাদ দিলে চলবে না। যার যেরূপ শক্তি ও আকাজ্জা, তাকে তদত্বরপ কর্মকার ঠিক করে নিতে হবে। যার যেরূপ জন্মলব বা ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা— তাকে দেই ক্ষমতাই ফুটিয়ে তুলে দেশমাতৃকার চরণে তাহা অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করতে হবে।

গত বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে অনেক সাধক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানবিদ, কর্মবীর ও জননায়ক আবি ছু ত হয়েছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন ক'রে দেশবাসীকে চোথের জলে ভাসিয়ে, পরলোক গমন করেছেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থানের মধ্যে অনেকগুলি এখনও কেহ দখল করতে পারেন নাই। এটা কি বাঙ্গালীব পক্ষে কম লজ্জার কথা? বাঙ্গালী যদি বেঁচে থাকে তবে এই শৃত্ত স্থানের মধ্যে অবিকাংশগুলি যাতে শীম্ম অধিকৃত হয় তার জন্ত মানুষের স্বষ্টি হওয়া উচিত। জাতি যতদিন প্রকৃত পক্ষে বেঁচে থাকে ততদিন শৃত্ত স্থানগুলি এমনভাবে পড়ে থাকে না—মহাপুরুষদের অন্তর্গানের পর নৃতন মনীষিগণ এমে তাঁদের স্থান অধিকার করেন। যে-জাতি অনভ্যমনা হযে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনায় নিরত থাকে —সে-জাতির মধ্যে কোনও দিকেই প্রকৃত মানুষের অভাব কথনও হয় না। বাঙ্গলার সাধনা এখনও পূর্ণাব্যব ও স্বাঙ্গস্থান হ্য নাই—সেইজক্ত মনীষী বা নায়কের প্রস্থানের পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসন অধিকৃত হয় না।

সর্বাঙ্গসম্পন্ন জাতিকে চোথের সামনে বেথে জাতীয় সাধনায় প্রবৃত্ত না হলে—সে-সাধনা কথনও জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে না। জাতীয় জীবনের বহু দিক আছে—সব দিক দিয়েই জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। প্রাণের বন্ধা যখন জাতীয় শরীরে প্রবেশ করবে তখন সব দিক দিয়েই তার বিকাশ হওয়া চাই। তা না হলে যে বস্তর স্ফি হবে তা কথনও স্বাজিক্ত্বন্ব হতে পারে না।

তরুণ বাদলাকে আত্মন্থ হতে হবে। বাহু শক্তির উপর নির্ভর না করে তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। নৃতন জাতি স্প্রের দায়িত্ব আজ তরুণ সম্প্রদায়ের উপর শুল্ঞ। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে জীবন পণ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আশার কথা এই যে, চারিদিকে এই সাধনার বিপুল আয়োজন চলছে। এই বিরাট যজ্ঞে শুরু আমরাই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব? তা হতেই পারে না, তাই বলি—হে আমার তরুণ জীবনের দল! এসো, আমরাও এই বাণী উচ্চারণ করে বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হই—

"মক্রং বা সাধরেয়ম্ শরীরং বা পাতরেয়ম্" ॥ জাবিন, ১৩৩৩।

## পত্রাবলী

মান্দালয় জেল হইতে দক্ষিণ-কলিকান্তা দেবক-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাধবদ্দ দত্তকে ১৯২৬ অন্দের ডিদেধর মানে লিখিত।

# "ভোমারি লাগিয়ে কলঙ্কের বোঝা বহিতে আমার স্থধ"

থান্দালর জেল ডিলেম্বর, ১৯২৬

नविनत्र निर्वापन,

আপনার ৯ই নভেম্বরের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিশ্ব হ'ল ব'লে মনে কিছু করবেন না। নিজের ইচ্ছা অস্থ্যরণ করলে হয়ভো পত্র দিতুম না, কারণ রাজবন্দীর সহিত সম্বন্ধ রাখা বাঞ্নীয় নহে। তবে আপনি বোধহয় উত্তরের জন্মে অপেক্ষা করছেন এবং উত্তর পেয়ে স্থা হবেন — এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসেছি।

আপনারা যে সমবেতভাবে আমার কথা শারণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মুক্তির কামনা করেছেন এবং হৃদয়ের সম্ভাষণ আমাকে জানিয়েছেন, তার জন্ম আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। এর চেয়ে বড় পারিভোষিক কোন স্বদেশ্রবাসী কামনা করতে পারে ন।। তাই আপনার পত্র পেয়ে এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিবরণ পাঠ ক'রে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা বাহল্য। তবে আমি বুঝি যে, এই আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চ স্তরের মনের নিদর্শন নয়। কি করি! স্বদেশ-দেবী হবার স্পর্ধা রাখলেও আমি মানুব। ভালবাসা, প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না স্থী নয়? পাওয়ার আকাজ্ফাটি জয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চ স্তরের কর্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাজ্ফা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মাত্র। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, Alexander Selkirk-এর ভাষায় আমারও সময় সময় মনে হয়—

"My friends do they now and then Send a wish or a thought after me...

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদ্র ব্রহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল; কিন্তু অন্থ সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধরে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী; কারাণারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত, প্রহেলিকার মত বোধ হয়: যেন ইছজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে পৌহের গরাদ ও প্রস্তরের প্রাচীর! বাস্তবিক এ একটা ন্তন বিচিত্র রাজ্য! আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এই রকম চিন্তা ঈর্ষা-প্রস্তুত নয়। আমি প্রক্রতপক্ষে জেলখানায় এসে আমার নিকট স্বন্সন্ত হয়েছে, অনেক নৃত্নী অন্নভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর করে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন স্যোগ দেন

ও মূথে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাজ্জা ও স্পর্ধা আছে।

জেলে আছি—তাতে ছঃখ নাই। মায়ের জন্মে ছঃখ ভোগ করা দে ত'
গৌরবের কথা! Suffering-এর মধ্যে আনল আছে, এ কথা বিশ্বাস
কর্মন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কঠের মধ্যে
লোক হল্যের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্টা বাহির
থেকে suffering বলে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ
বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসরের ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে
২৪ ঘন্টা এ ভাব আমার থাকে না, কারণ— এখনও শৃন্ধালের দাগ গায়ের
উপর রয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অমুভূতি
অল্লাধিক ভাবে যার নাই, সে না পারে suffering-এর দ্বারা জীবনকে
পরিপুষ্ট করতে, না পারে suffering-এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ থাকতে।

আমার ছঃখ শুধু এই যে, চৌদনাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি।
হয়তো বাঙলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা
এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হবার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই,
"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" যথনই
খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার বেশী হয় তয়।
ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্তব্যের আফ্রান এসে পৌছায়।
তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হও্যা পর্যন্ত যেন থালাসের কথা না উঠে।
আজ আমি অন্তরে-বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্তব্যের আফ্রান এসে
পোঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহুর্তের জন্যও আমাকে
কেহু আটুকে রাথতে পারবে না।

এশব ভাবের কথ্পা; এর মধ্যে objective truth আছে কি না জানি না। জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও শ্বৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য; কারণ একদ্ববোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, "দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত স্থল্যর কত সত্য ক'রে তুলছে তা আমি বলতে পারি না। ৺দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার গীতিকবিতায় বলেছেন 'বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।' এ উক্তির সত্যতা কি এমন ভাবে বুঝতে পারত্ম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকত্ম? "বাঙ্গলার চেউ খেলানো শ্যামল শশ্য ক্ষেত্র মধু-গর্মবহু মুকুলিত আত্রকানন মন্দিরে-মন্দিরে ধূপ-ধূনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটার প্রান্ধণ"—এ সব দৃশ্য ক্ষ্ণনার মধ্য দিয়াও কত স্থলর!

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুদ্র মেঘ যথন চোথের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তথন ক্ষণেকের জন্ত মনে হয় মেঘদ্তের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফত অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই: অন্তঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

> 'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা, বহিতে আমার স্থথ।'

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যথন মান্দালয় ছুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অস্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোমুখ দিনমণির কিরণজালে যথন পশ্চিমাংশ স্থরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেযখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক স্পষ্টি করে—তথ্ন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার স্থান্তের দৃষ্য। এই কাল্পনিক দৃষ্ণের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ষথন দিগ্মগুল আলোকিত ক'রে এসে
নিলালদ নয়নের পর্দায় আঘাত ক'রে বলে, "অন্ধ জাগো"— তথনও
মনে পড়ে আর একটা স্থর্গোদয়ের কথা, যে স্থ্গোদয়ের মধ্যে বাদলার
কবি, বাদলার সাধক বদ্ধ-জননীর দর্শন পেয়েছিল।

থাক—আমি বোধ হয় pedantic হ'য়ে পড়েছি। তবে এটা pedantry নয়—বাচালতা। ভাবের আদান প্রদান বছদিন বন্ধ থাকলে বা হয়—তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার থানিকটা steam ছেতে দিয়ে আত্মবক্ষা করে—আমার অবন্ধাও তদ্ধপ।

সেবক সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে স্থী হলুগ। Lansdowne Branch-এর সহিত কোনদ্ধপ মনোমালিক্স ঘটা উচিত নয়। আশা করি তাঁরা কাজকর্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ-কলিকাতা সেবাশ্রমের Orphanage-এর জন্ম যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছে না বোধ হয়—অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনিতে আমার কষ্ট বা অস্থবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতি সন্তামণ ও আলিকন গ্রহণ করিবেন। ইতি—

## সমাজ-সেবা ও কটীব-শিল্প

### 11211

দ'ক্ষণ-কলিকাতা দেবক-স'মিতির সহ-সম্পাদক শীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশাসের নিকট মান্দালর জেল হইতে লিণিত। পত্রগুলি অত্থাসন্ধিক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশিত হইল।

মা-দালয় জেল

শবিনয় নিবেদন,

আর্পনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্যকরী সমিতির খুব বেশী সভা সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারা অপরের আগ্রহ ও সেবাপ্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের ছংখে সমবেদনা ও সহাম্মূভূতি না জাগিলে সেবাকার্য সম্ভবপর হয় না। অকতঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক দেবা ও জনপ্রীতির ফলে সমাজে অপরের হদয়েও তাদশভাব জাগরিত হইবে—ইহাই আমার ভরসা ও আকাজ্রা।

শেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি ? মাসিক ১৪০, টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় হয় গুনিয়া স্থী হইলাম ! বাড়ী ভাড়া কত দিতে হয় ? বাড়ী কয় তলা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে ? কপোঁরেসনের প্রাইমারী কুলে কমজন ছাত্র হয় এবং কোন জাতির ছাত্র পড়িতে আদে ? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্থৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন। দৈনিক রন্ধন কে করে ? বালকদের মধ্যে ক্যজন ভাতেব ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে ? কত দিনের মধ্যে ক্সতঃ একটি বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাইয়ের কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্জাবি তৈয়ারি করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভর্ষা করেন ?

বালকদের average intelligence কি রকম? দেবাশ্রম সম্বন্ধ যতদ্র সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পড়িয়া কিছু পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিব। বালকদের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন। অস্থ্য-বিস্থ্য হইলে চিকিৎসার কির্মুপ ব্যবহা আছে? চিকিৎসা বা ঔষধের জন্ম খরচ লাগে কি না? ইতি—

### 11211

মান্দালয় জেল

আপনি বােধ হয় ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশন-ত্রত একেবারে নিরর্থক বা নিক্ষল হয় নাই। গভর্নমেন্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাংসরিক ত্রিশ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ ট্রাকা • অতি সামান্ত এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না; তবে যে principle গভর্নমেন্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে অতি তুচ্ছ কথা। পৃজার দাবি ছাড়া আমাদের অক্যান্ত অনেকগুলি দাবিও গভর্নমেন্ট প্রণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে "ইহ বাহু"। অর্থাৎ অনশন-ব্রতের সব চেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ, লাভ—দাবিপ্রণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কথনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পাউলে মানুষ কথনও স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাদ শতগুণে বাড়িয়াছে।

Social service-এর ভিতর দিয়া গৃহ-দিল্ল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। Commercial Museum, Bengal Home Industries Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের খনে নৃতন ভাব আগিতে পারে। বাঙ্গলা গভর্ন-মেন্টের দিল্ল-বিভাগের বাৎপরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Industries) কয়েক বৎপর পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্বোপরি যেখানে গৃহদিল্ল চলিতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কার্যপ্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটার-দিল্ল চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা আমার মনে হয় না। সর্ব প্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অস্ততঃ একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি গুণু এই বিষয়ে চিন্তা

করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যে সব কুটীর-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যথন শেষে কুটীর-শিল্পবিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে তখন কৰ্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। l'olytechnic Institute-এ আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। Electroplating প্রভৃতি শিল্প সেথানে শিথিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ দেলাই-এর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা Electroplating-এর কাজ আপাততঃ সমিতির কর্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবে না। আমার যতদুর স্বরণ আছে (আমি মাত্র একবার Polytechnic-এ গিয়াছি) polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বৈতের কাচ্চ অথবা মাটির পুতুলের কাজ আমরা কৃটীর-শিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান, কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা একাজ আমরা করাইতে পারিব কি না ঠিক বলিতে পারি না। এখন যদি শেষে মাটির পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে যে-কোনও কর্মী কয়েকদিনের মধ্যেই এ-কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। গরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যথন কুটার-শিল্প আরম্ভ করিব তথন মাত্র রং-এর জন্ম কিছু নগদ টাকা থরচ হইবে। ইহা ব্যতীত আর খুব কম খরচই লাগিবে। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পডিয়া থাকিতে হইবে—He must become mad over it.

আর একটা কথা আমার বার বার মনে আসে—পূর্বেও বোধ হয় এ বিষয়ে লিখিয়াছি—ঝিকুকের বোতাম তৈরী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্মীকে খুব অল্পাদিনের মধ্যে এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পারে এমন একজন নৃতন কর্মীকে আপনারা নিষুক্ত করিতে পারেন।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন।. আমার নিজের মনে হয় য়ে, পাথরের গায়ে ঘদিয়া বোতাম তৈরী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যস্ত্র একটা থাকিলে গর্ত করা যায় এবং হয়তো গোল করিয়া কাটিবার জন্ম একটা ধারাল মন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে ক্ষেকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা ঝিলুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায়্য-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার য়তকার্য হইলে দেখিবেন য়ে, সাধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্ম এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সন্তা দরে raw materials প্রভৃতি যোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিস বেশী দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব সময় দিতে হইবে ইতি—

### 

মান্দালয় জেল

আপনি পূর্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, (মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা-পত্র, দেশবন্ধুর স্মৃতিভাগুরের জন্ম যে সম্মিলনী হইয়াছিল তাহার কার্যস্চী ইত্যাদি) তাহা যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গত কাল আবার আপনার প্রেরিত লাইবেরীর পুস্তক-তালিকা (Variety Entertainment-এর কার্যস্থতী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সমিতির কাজ যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে যে আমি কিন্নপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

\* \* \* \*

আপনারা যে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া স্থী হইলাম। চরকা স্থতা-কাটা প্রভৃতি বিষয়ে সাপনি যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এখন চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবে না। আপনি পূব পরে লিথিয়াছেন, তুলার চাষ করিতে পারিলে এক ভদ্রলোক আশী বিঘা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চামের বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবে না। ত্ব'একজন মালীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইতে পারি। জমিটা প্রতিত হুইলে চায়েপ্যোগী করিবার জন্ম বেশী থরচ লাগিতে পারে। অবশ্য ক্ববিভাগের (Agricultural Department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে কোন জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। যে সব কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন, ( যেমন ঠোঙা তৈরি করা ) সেগুলিতে यि (नाकमान ना हा, जर्द अब्र नाज हरेलि जानाहर्दन। भरत অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা এগুলি বর্জন করিব। এখন যাহার। সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ যে কোনও প্রকারের কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহার। যথন কাজ করিতে শিথিবে তথন লাভজনক শিল্পে তাহাদিণকে লাগাইয়া দিতে পারিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখনকার কুটীর-শিল্পঙলি ষদি financial success না হয় তবে কর্মে প্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুর্লিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে।

কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি এই বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে পারেন তাহা হইলে লাভ হইতে পারে।

বড়ি, আচার, চাটনি প্রভৃতি তৈরি করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষত বিধবারা এ কাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কিং বাজারে চালাইতে গেলে এই জিনিসগুলি খুব ভাল হওয়া চাই। যদি ভাল জিনিস প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ বিষয়ে experiment করিতে পারেন। Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারি মাল পাইতে পারেন—( বিক্রি করার ভার আপনাদের অবশ্য ) অথবা তাহারা নিজেরাই Raw materials বিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। কাজ আরম্ভ করিবার भूर्द (नाकानमादतत्र महिक कथा वला প্রয়োজন—তাहারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কি না। Raw materials ভাল হইলে অবশ্য জিনিস ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চরির সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা এই কাজ করিবে তাহারা গরীব হতরাং আম, নেবু, তেল, লঙ্ক। প্রভৃতি পাইলে যে তাহার৷ সংসাবের কাজে লাগাইবে না তা কে বলিতে পারে ? অপর দিকে তাহারা যদি Raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারি করিয়া supply করে তবে খারাপ উপাদানে ( যেমন তেল ) মাল তৈয়ারি হওয়ার আশকা আছে। এ সব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। আর একটি কথা এই সব বন্ধর বাজারের চাহিদা কি রক্ষ তা জানা দরকার। আমার নিজেব মনে হয় যে, খুব conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে ক্বতকার্য হওয়ার ভরসা কম। গরীব ভদ্র পরিবারদের দ্বারা এ কাজ

চলিতে পারে। মাল তৈয়ারি হইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত মালগুদি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।

সমিতির পক্ষে আর একটি কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার।

কলিকাতায় ছইটি জেল আছে, প্রেসিডেন্সী ও আলিপুর সেন্ট্রাল। জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা পেলে আর তার যদি আত্মীয়-য়জন কলিকাতায় না থাকে তবে তার উচিতমত সংকার হয় না, পযসা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীয় লোক দিয়া সংকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial Association আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা থবর পাওয়া মাত্র সংকারের ব্যবস্থা করে। এরূপ একটা organization হিন্দু কয়েদীদের জন্ম কবা প্রয়োজন। এ কাজের তার কি সেবক-সমিতি লইতে পারে? যদি আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল স্পাবিন্দেডেন্টকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবক-সমিতি এ-কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সংকার করিয়াছি, স্তরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে শয়ং প্রস্তুত।

\* \* \* \*

কুটার-শিল্প যদি চালাইতে চান তবে একটা কাজ করা দরকার।
একটি উপযুক্ত যুবককে কাশীমবাজার polytechnic অথবা ঐ জাতীয়
কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিথিয়া লইতে হইবে। কাশীমবাজারের
ক্ষলে মাটির পুতুল ও দেবদেবীর মূর্তি খুব স্বন্দর তৈয়ারি হয়। এইরূপ
শিল্প যদি সমিতির সাহাষ্যপ্রার্থাদের মধ্যে চালাইতে পারেন তবে

তাহাদের প্রস্তত মাল বাদলার সর্বত্র, (বিশেষত মেলা ও উৎসবের সময়)
বিক্রেয় হইতে পারে। আর একটি শিল্পের প্রচার এ দেশে আছে,—রঙীন
কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল, তোড়া ও ফুলসমেত গাছ এবং Chinese
lantern তৈয়ারি করা। জিনিসগুলি এত স্থলর হয় যে, হঠাৎ দেখিলে
চিনিবার উপায় থাকে না যে, এগুলি কাগজের তৈয়ারি! ভদ্রঘরের
ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ খুব স্থলর করিতে পারে।

ঢাকার বোতাম তৈয়ারি কুটার শিল্পহিসাবে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে ঢাকার বোতাম বৃঝি ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারি হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। পল্লীপ্রামের ঘরে ঘরে অবসর সময়ে, এমন কি রালার ফাঁকের মধ্যে মেয়েরা এই কাজ করিয়া থাকে—সেইজন্ম এত সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়। বোতামের শিল্প কলিকাতায় প্রচার করা সন্তব কি না সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। হয় তো কিভাবে এই শিল্প কুটারে কুটারে চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্ম কাহাকেও ঢাকা জেলায় পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অঞ্চল করিতে পারিলে ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তি—বক্তৃতা হওয়া বেশী দরকার সেখানে। যদি সম্ভব হয় তবে স্বেক-সমিতির জন্ম একটা মাজিক লঠনের আসবাব ও ছবি কিনিবার চেষ্টা করিবেন। ছায়া-চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে। ছবিগুলি না কিনিয়া কোন স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়া আঁকাইয়া লইলে বোধ হয় ভাল হইবে। ইতি—

## দক্ষিণ-কলিকাতা দেবক-সমিতির অস্ততম কর্মী শ্রীমান হরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ।

মান্দালয় জেল

9-9-2¢

তোমার তিনখানা পত্র আনি যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার স্থোগ পাই না; তা ছাড়া শরীর ভাল নাই। কোনও প্রকার কাজ করিতে (এমন কি লেখা-পড়া করিতে) মন লাগে না। পূর্বে মাত্র দ্বইখানি পত্র সপ্তাহে লিখিতে পারিতাম—এখন একখানা লিখিতে পারি। ফলে ছ'তিন মাসের চিঠি জমা হইয়া থাকে—উত্তর দিবার স্থোগ পাই না বলিয়া।

Social Service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য—গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করানো। শুণু দান করা Organized Charity-র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ করা যে আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—এই ভাবটা গরীব সাহায্য-প্রার্থীদের মনে জাগান উচিত। স্বতরাং যদি কেহ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হয়—তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা ভাল। তবে গ্র-ক্ষেত্রে ছ'একটি কথা বিবেচনা করা উচিত—

১। যে সাহায্য গ্রহণ করে তার কাজ করিবার অবসর থাক। উচিত। অর্থাৎ যদি কোনও বিধবা সাহায্য গ্রহণ করে এবং গৃহস্থানি কাজ করিয়া তাহার যদি অন্ত কাজ করিবার অবসর না থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কাজ করাইবার জন্ম জিদ করা উচিত নয়। আমাদের শুধু দেখা চাই ষে, সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেহ আলস্মে সময় কাটাইতেছে কিনা। এই জন্ম inspection বা খানীয় তদন্ত করিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। সময় বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাহারা কাজ করে না তাহাদের সাহায় করিয়া আলস্মের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

- ২। যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য নাই ও যাহাদের সংসারে অন্ত কোন কার্যক্ষম লোক নাই তাহাদের কাজ করাইবার জন্ম জিদ করা উচিত নয়।
- ৩। কাজ করাইতে হইলে variety of choice থাকা চাই, কারণ সব লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লইয়া আরম্ভ করিবে, যেমন পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঙা প্রস্তুত করান —তারপর কঠিন কাজ শিখাইবে।
- 8। যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিথাইবার ব্যবস্থা করা চাই। অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে—না শে্থা পর্যন্ত সে-ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শিথিলে তাহারা ক্রমশঃ কাজে মন দিবে।

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হহয়ছি, স্বতরাং ভিক্ষুকের ননোভাব একদিনে পরিবর্তিত হইবে না। যদি তোমরা আশা কর যে, একদিনে ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি বদলাইবে তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে। Social service-এ অসীম ধৈর্য দরকার।

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই raw materials
( যেমন খবর-কাগজ, তুলা অথবা ঝিলুক) তোমরা যোগাইবে। যাহারা
সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা সাহায্যের বিনিম্যে raw enaterials হইতে
জিনিস প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিসগুলি বিক্রয় করিবার ভার

তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন লোকানের সঙ্গে তোমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত যাখাতে তোমাদের জিনিস তাহারা ক্রম করিয়া লয়। এই সব জিনিস তাহারা বিক্রম করিয়া থরচ-থরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে সাহায্য দানে থরচ (অন্তত আংশিক ভাবে) উঠিয়া যাইবে। Public Charity-র উপর চিরকাল নির্ভর না করিয়া সমিতির একটা সতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক ও আয়াস-সাধ্য।

লাইত্রেবীর জন্ম টাকা খরচ করিয়া বই না কিনিয়া author এবং অন্মান্ত ভদ্রলোকদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও।

অনিলবাবুকে বলিও যে, লাইত্রেরীর জন্য hap-hazardly কতকগুলো বই সংগ্রহ না করিয়া একটা method অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব বই পাইবে—সেগুলিও গ্রহণ করিবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। স্বাগ্রে বাঙ্গলা, ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (Continental) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। তারপর ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বই সংগ্রহ করিবে। তারপর বিজ্ঞান সম্বানীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ করিও। সঙ্গে সংগ্রহ অর্থ ও রাজনীতি, রুষি ও বাণিজ্য সম্বানীয় বই সংগ্রহের চেষ্টা করিও। যদি একসঙ্গে সব রকম সংগ্রহ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। মোট কথা, প্রভ্যেক বিষয়ের অন্তত কতকগুলি বই রাখা চাই—যাহাতে যে কোনও রুচির লোক আম্বেক না কেন সে পড়িবার বই পাইবে। বাজে উপভাস রাখার প্রয়োজন নাই—তবে ভাল ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। মন্তের মধ্যে একটা আদর্শ লাইবেরী করা চাই।

দ্রদেশে যদি স্থতা কিনিতে হয় তাহা হইলে তোমরা weaving depot. বেশীদিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে তাহাদের ঘরে এবং সমিতির সভ্যদের ঘরে স্থতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই। যদি অন্তত খানিকটা স্থতা ভবানীপুরে কিংবা তার আশে পাশে তৈয়ারি না হয় তবে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা তোমাদের মনে. রাখা উচিত। যদি স্থানীয় লোকেদের মধ্যে স্থতা প্রন্তত হয়—তবে জানিবে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহাম্ভৃতি আছে। স্থানীয় সহাম্ভৃতির অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশীদিন চলিতে পারে না।

স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা স্থতা কাটিবে
অথচ স্থতা বিক্রেয় করিবে না। তাহাদের স্থতায় যদি ধুতি বা শাড়ি
প্রস্তুত করিয়া দিতে পার—তবে তাহারা স্থতা কাটিতে পারে। পূর্বে
অনেক লোক এইভাবে সমিতিতে ধুতি এবং শাড়ি প্রস্তুত করাইত।
এখানকার অবস্থা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় যে, সমিতিতে
স্থতা লইয়া ধুতি শাড়ি প্রস্তুত করিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত।
সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে স্থতা প্রস্তুত হয় সেদিকে একট্ট
দৃষ্টি রাখিবে। ইতি—

## চ্বিত্র-গঠন ও মান্সিক উন্নতি

#### 11211

# [ দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির ভক্ততম কর্মী জীমান হরিচরণ বাগচীকে লিগ্তি পঞ্জাংশ !

মান্দালয় জেল

তৃমি যাহা লিথিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটী কর্মীর অভাব বড় বেশী।
তবে যেরূপ উপাদান যোগাড় হয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে।
জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন
প্রতিদানে ভালবাসা পাওযা যায় না - তেমনি নিজে মানুষ না হইলে
মানুষ তৈয়ারি করাও যায় না।

রাজনীতির শ্রোত ক্রমশঃ যেরপ পিছল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্ম রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য এবং ত্যাগ—এই ছুইটি আদর্শ রাজনীতির-ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কাইকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনীতিক আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও সচহ, কখনও পিছল; সব দেশে এইরূপ ঘটিঃ। থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাছলাদেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সেদিকে ক্রক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।

তোমার মনের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি না জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছ। তথু কাজের দারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্ন কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছুজ্ঞালতা নই হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার দারা সেরপ internal discipline অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরের সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সদ্ভির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য ছইটি :—(১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বৃদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল প্রীলোকের মধ্যে মাতৃত্বপ দেখা ও মাতৃতাব আরোপ করা এবং প্রী-মৃতিতে (যেমন ছুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। প্রী-মৃতিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মাতুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে। সে অবস্থায় পৌছিলে মাতুষ নিকাম হইয়া যায়। এই জন্ম মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা প্রী-মৃতি কল্পন। করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও গুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে ধখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চিষ্টার দ্বারা ভক্তিও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও ক্ষমাইতে

পারে। ভাল বাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সন্ধীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রেদ্ধার যে-কোন বস্থ-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করা দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজেকে 'হর্বল পাপী, যে ভাবে সে ক্রমশঃ ছ্বল হইয়া পড়ে: যে নিজেকে শক্তিমান ও প্রির বলিয়া নিত্য চিন্তা করে, সে শক্তিম ন ও প্রির হইয়া উঠে। "য়াদুশী ভাবনা যক্ত সিদ্ধিভ্রতি তাদশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। ছর্গা, কালাঁ প্রভৃতি মৃতি
শক্তির রূপবিশেষ। শক্তিব যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিরা
তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের ছুর্বলতা
ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে।
আমাদের মধ্যে অনন্তশক্তি নিহিত হইয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে
হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ
শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেল্রিয় ও সকল
রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেল্রিয়।
এই পঞ্চেল্রিয়ের ফাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্
আছে তাই আমরা ধূপ, গুণ্ডল প্রভৃতি স্থায়ি জিনিস দিয়া পূজা করি
ইত্যাদি। বলির অর্থ রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার একদিকে রিপু ধ্বংস করা, অপর নিকে সদৃর্ভির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিবভোবের দার। হুদুর পূর্ণ হুইয়া উঠিবে। আর নিব্যভাব হুদুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যন্ত ( সম্ভব হুইন্দে ) খুইবেলা এইক্সপ ধ্যান করবে। কিছুদিন ধ্যান করার সলে সলে শক্তি পাইবে, শান্তিও হুদয়ের মধ্যে অস্কুত্র করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে 'পত্রাবলী' ও বক্ততাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এ সব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্ততাগুলি না পড়িলে অক্সাঞ্চ বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion', 'Jnan Yoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর **সঙ্গে সঙ্গে** 'শ্রী গ্রীরামক্তফ্ট-কথামূত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে পুব inspiration পাওয়া যায়। ডি, এল, রায়ের অনেক বই আছে ( যেমন 'মেবার পতন', 'ত্বগাদাস' ) যা পড়িলে বেণ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপস্থাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ; নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার। 'শিখের বলিদান'ও ( বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বস্থ লিখিত ) ভাল বই ; Victor Hugo-র Les Miserables' পভিও ( বোধ হয় লাইবেরীতে আছে ), খব শিক্ষা পাইবে। তাডাতাডি এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না। আমি অবসরমত চিন্তা করিয়া একটি তালিকা পাঠাইব। ইতি—

### 11211

যান্দালয় জেল

স্বাস্থেরে উন্নতির জন্ম তৃমি যদি প্রত্যন্থ কিছু ব্যায়াম-চর্চা কর, তবে খুব উপকার পাবে। Muller-এর "My System" বই জোগাড় ক'রে যদি তদস্সারে ব্যায়াম কর তবে ভাল হুয়। আমি নিজে মধ্যে মধ্যে Muller-এর ব্যায়াম ক'রে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি। Muller-এর ব্যায়ামের বিশেষত্ব এই:—(১) কোনও খরচ লাগে না এবং ব্যায়াম

করবার জন্ম জায়গা কম লাগে, (২) ব্যায়াম করলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, (৩) শুধু অঙ্গবিশেষের পরিচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের, মাংস-পেশীর চালনা হয়, (৪) পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে—বিশেষতঃ ছাত্র-স্মাজে— যদি মূলারের ব্যায়ামের বহুল প্রচলন হয় তা হইলে খুব উদকার হবে।

মানুষের দৈনন্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে ন।। এই সব কাজ কর্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আল্লবিকাশ-সাধ্য---সে কথা ভললে চলবেন।। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়: কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিযে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও এবুত্তি অনুসারে এক দিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে ; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (specialization) একটা সর্বাঙ্কীণ বিকাশ চাই! যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্বদা একটা শুক্ততা বা অভাববোধ শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চাই:--(১) ব্যায়াম-চর্চা, (২) নিয়মিত পাঠ, (৩) দৈনিক চিন্তা বা धान। कार्ष्कत हार्य मर्या मर्या थ नव मिर्क मृष्टि थार्क ना वा मृष्टि থাকলেও সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দৈনিক কাজ-কর্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না : তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মানুষ যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা বা ছ'ঘণ্টা সময় দিতে পারে তা হ'লে খুবু উপঞার হবে। মূলার বলেন যে, यनि কোনও ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন প্রর মিনিট করে তাঁর উপদেশামুসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেষ্ঠ। তারপর মানুষ যদি প্রতিদিন পনর মিনিট করে নির্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে—তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘণ্টা। এর সঙ্গে যদি আর এক ঘণ্টা লেখা-পড়ার জন্য রাখা হয় (খবর-কাগজ পড়া নয়—খবর-কাগজ পড়বার সময় আলাদা ধরতে হবে)—তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘণ্টা। অন্ততঃপক্ষে এই দেড় ঘণ্টা সময় করে নিতে হবে—তারপর "অধিকন্ত ন দোষায়"—যত সময় বেশী দিতে পার—তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের স্থবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে। ধ্যান-ধারণার বিগয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব পত্রে কিছু লিখেছি—তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু লিখলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাণে তার নাম দিচ্ছি—তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম দিচ্ছি:

## (ক) ধর্ম সম্বনীয়

(১) 'প্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'; (২) 'ব্রহ্মচর্য'—স্থরেন্দ্র ভট্টাচার্য; ক্র—রমেশ চক্রবর্তী; ঐ—ফ্ কির দে; (৩) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—শরৎ
চক্রবর্তী; (৩) 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ, (৫) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—
বিবেকানন্দ: (৬) 'চিকাগো (Chicago) রক্তৃতা'—বিবেকানন্দ;
(৭) ভাব্ বার কথা,—ঐ; (৮) 'ভারতের সাধনা'—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।

# (খ) সাহিত্য,কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি:—

(১) 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী' ( বহুমতী সংস্করণ ); (২) 'বাঙ্গলার রূপ'
— গিরিজাশন্ধর রায় চৌধুরী; (৬) 'বন্ধিম গ্রন্থাবলী'; (৪) নবীন সেনের
'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'বৈরবতক' ও 'পলাশীর মুদ্ধ'; (৫) 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী' (বহুমতী সংস্করণ); (৬) রবি ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলী', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা'; (৭) ভূদেববাব্র 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'; (৮) ডি, এল, রায়ের 'ছুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণাপ্রতাপ'; (৯) 'ছুত্রপতি শিবাজী'— সত্যচরণ শান্ত্রী; (১০) 'শিথের বলিদান'— কুম্দিনী বস্থ; (১১) রাজনারায়ণ বস্থর 'সেকাল ও একাল'; (১২) সত্যেন দন্তের 'কুছ ও কেকা' (কবিতা-গ্রন্থ); (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আয়জীবনচরিত'; (১৪) 'রাজস্থান' (বস্থমতী সংকরণ): (১৫) 'নব্য জাপান'— মন্মথ ঘোষ; (১৬) 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস'— রজনীকান্ত গুপ্ত: (১৭) উপেনবাব্র 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও ভন্যান্য পুস্তক; (১৮) 'কর্ণেল স্থরেশ বিখাস' —উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য তিন আনা সংকরণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পারে।

এই বইর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃপক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা দম্বন্ধে কিছু বলি।

### প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে প্রাথমিক শিক্ষার নৃতন facts শিথাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষার নৃতন facts যেরূপ শিথাতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে reasoning faculty-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ইন্দ্রিয়-শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হয়, কারণ তথন চিন্তা করবার বা মনে রাথার শক্তি ভাল রকম জাগে না। সে জন্য কোনও বিষয় শেথাতে গেলে যেমন গরু, ঘোড়া, ফল ফুল, সেই জিনিসগুলি চোথের সামনে না ধরলে শেথানো মুক্ষিল। উচ্চ শিক্ষায় এমন বিষয় বা বস্ত শেথান হয় যা ছাত্র কথনও দেখে নাই এবং ছাত্র সেই বস্ত না দেখেও নিজের চিন্তা-শক্তির বলে তা বুঝতে পারে। আর একটা কথা—শেখাবার সময়ে যত বেশী

ইল্রিয়ের দাহায্য নেওয়া যায়—তত সহজে শেখান সম্ভব। বাঁশী বা কোনও রকম বাজনা দম্বনে যদি কিছু বোঝাতে চাও—তবে ছাত্র যদি জিনিসটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাজিয়ে তার আওয়াজ কানে শোনে, তবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান খুব শীত্র লাভ হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি এবং শ্রবণশক্তি সে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। কোলের শিশু যে-কোনও জিনিস দেখবামাত্র স্পর্শ করতে চায় এবং মুখে দিতে চায়—তার কারণ এই যে, শিশু সকল ইল্রিয়ের ছারা বায় বস্তর জ্ঞান লাভ করতে চায়। অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যদি সকল ইল্রিয়ের ছারা জ্ঞান জন্মাতে পারি তবে ফল লাভ খুব শীত্র হবে। পাটাগণিত শেখাবার সময়ে শুদু মুখস্থ না করিয়ে যদি কড়ি, marble অথবা ইট পাথরের টুকরা দিয়ে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পারি তবে সেই সব জিনিস শিশুরা খুব শীত্র শিখতে পারবে।

আর একটা বড় কথা—শুধু মানসিক শিক্ষা না দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। পুতুল তৈয়ারি করা, মাটি দিয়ে মানচিত্র তৈরি করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা—এ সবের ব্যবস্থা করা চাই। ইহার দ্বারা শিক্ষাটা যে শুধু সর্বাঙ্গীণ হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়ারও বিশেষ উর্লাত হবে। পাঁচ রকম জিনিস শেখাতে পারলে ছেলেদের মনটা সজাগ হয়, বৃদ্ধি বাড়ে, লেখাপড়ায় মন লাগে—এবং লেখা-পড়ার নাম শুনলে ভীতির উদ্রেক হয় না। পাঁচ রকম জিনিস না শিথে ছাত্র ষদি কেবলি মুখন্থ ক'রে লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখা-পড়ার মধ্যে রস পায় না, লেখা-পড়াকে ভয় করতে শেখে এবং তার বৃদ্ধি বিকশিত হয় না। শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহ্বা, নাক মৃদি উপভোগের এবং জানবার বস্তু পায়, তবে এই সব ইন্তিয় সজাগ হয়ে

ওঠে, এর ফলে মনেও বৃদ্ধি জাগরিত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখা-পড়ার সে রস পায়। Manual training না হ'লে শিক্ষার গোডায় গলদ রয়ে যায়। নিজের হাতে কোনও জিনিদ প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, সেরূপ আনন্দ পৃথিবীতে পুর অল্পই পাওয়া যায়। স্পষ্টির মধ্যে গভীর আনন্দ নিহিত রয়েছে। সেই joy of creation শিশুরা অল্প ব্যসেই উপভোগ করে যথন তারা নিজের হাতে কোনও বস্তু তৈয়ারি করে। বাণানে বীজ পুঁতে শাছের স্টের দ্বারাই হোক, অথবা নিজেব হাতে পুতুল তৈয়ারি করেই হোক, যে-কোনও বস্ত নূতন করে স্বাষ্টি করতে পারলে শিশুরা গভীর আনন্দ উপভোগ করে। যে স্ব উপায়ে ছাত্রেরা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভোগ করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা চাই। এর দারা তাদের originality বা ব্যক্তিম্বের বিকাশের স্থবিধা হবে এবং লেখা-পড়াকে ভয় না করে তারা উপভোগ করতে শিখবে। বিলাতে অধিকাংশ প্রাথমিক ক্লে ছাত্রেরা বাগানের কাজ শেখে. ব্যায়াম-চর্চা করে, drill করে, পড়ার মাঝখানে খেলাগুলা করে, গান বাজনা শেথে, route march করে পথে পথে সম্বাদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, clay modelling (মাটি দিয়ে পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারি করা ) শেখে, গল্পছলে নানা বিষয় এবং নানা দেশের কথা শেখে,। গল্পচ্ছলে শেখানো সব চেয়ে বেশী দরকার। ছাত্তের: যেন ন। বুঝতে পারে যে তারা লেখা-পড়া শিখছে, তারা যেন অনুভব করে যে, তারা গল্প শুনছে অথবা থেলা করছে। প্রথমাবস্থায় Text book-এর আদে প্রয়োজন নাই। গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে যথন শেগাবে তথন যেন সামনে গাছ-পালা এবং ফুল থাকে। আকাশ, তারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যথন শেখাবে তথন মৃক্ত আকাশের তলে নিয়ে গিয়ে তালের শিক্ষা দিবে। যে জিনিসই শেখাবে তা যেন সকল ইন্সিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে। যখন ভূগোল শিথাবে তথন মানচিত্র, globe প্রভৃতি যেন থাকে, ইতিহাস যথন শেথাবে তথন স্থবিধামত museum প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাবে। ধুব গরীব চালেও গান শিক্ষা, Painting, drawing প্রভৃতি শিক্ষা, gardening শিক্ষা প্রভৃতি চাই। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বস্তুজ্ঞানই বেশী দরকার। পাঠ মুখস্থের তত বেশী প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার principles বা নীতি বিষয়ে কিছু বললুম। Text-book-এর কথা ইচ্ছে ক'রেই বলি নাই। Text-book-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্যপুস্তক যেগুলি রাখতে হবে সেগুলির importance কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার fundamental principles সর্বপ্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তিনি নৃতন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্তন করতে পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহাত্ত্ভতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক থেকে সব জিনিস দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থায় যদি শিক্ষক নিজেকে কল্পনা করতে না পারে, তবে সে কি করে ছাত্রের difficulty এবং ভুল ভ্রান্তি বুঝতে পারবে ? স্বভরাং personality of teacher হচ্চে সব চেয়ে বড। শিক্ষার প্রধান উপাদান তিনটি:— (১) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, (২) শিক্ষার প্রণালী, (৩) শৈক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সম্ভবপর নয়। চরিত্রবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী নির্ধারিত হয়, তবে যে-কোনও বিষয়ক পুস্তক সহজে শেখান যেতে পারে।

আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

মান্দালয় জেল ইং ৬।২।২৬

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আশা করি তুমি সকল প্রকার মানসিক অশান্তি দূর করিয়া প্রফুলভাবে সকল কর্তব্য করিয়া যাইবে। Milton বলিয়াছেন—"The mind is its own place and can make a hell of heaven and a heaven of hell," অবশ্য এ কথা কার্গে পরিণত করা সব সময়ে সন্তব হয় না; কিন্তু আদর্শ সব সময় চোথের সামনে না রাখিলে জীবনে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসন্তব। জীবনের কোনও অবস্থাই অশান্তিহীন নহে—এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমার মৃক্তির কথা আমি আব ভাবি না—তোমরাও ভাবিও না! ভগবানের ক্রপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি—এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার শুভ ইচ্ছার কোনও প্রভাব নাই; কিন্তু বিশ্বজননীর শুভ ইচ্ছা ও আশীর্বাদ তোমাকে বর্মের মন্ত সর্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখুক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি কি লিখিব – বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখিও— হুমি তাঁর রূপায় সকল বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মনের মধ্যে স্থখ ও শান্তি না ধাকিলে কোনও অবস্থায় ( বাহিরের অভাব দূর হইলেও ) মানুষ স্থী হুইতে পারে না। স্কুরাং সাংসারিক সকল কর্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে ক্রম্ম নিবেদন করা চাই। ইতি—

# [ তদানীন্তম 'আস্থান্ডি'-সম্পাদক শীৰ্ক গোপাললাল সাক্তালকে লিখিত প্ৰাংশ ]

ইনসিন জেল **১**ই এপ্রিল, ১৯২৭

পরম প্রীতিভাজনেযু,

আপনার ৫ই চৈত্রের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন—কি উন্তর দিব জানি না। অনেক কথাই ত লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লেখা যায় কি ?

শরীরের সম্বন্ধে নৃতন কিছু বলবার নাই—"যথা পূর্বং তথা পবং।" পরিণামে কি দাঁড়াইবে জানি না—এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, জীবনে ষোলআনা দেওয়ার জন্ম প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুদ্ধিল হইয়া পড়ে। জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" ভবিয়তের কথা জানি না, তবে এখন পর্যন্ত ভগবান দে প্রার্থনঃ সফল করিয়া আদিতেছেন। তাই আমি বড় হথী—সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার মত হথী জগতে আর কয়জন আছে? এখন এই বৃস্তাকার উয়ত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে হুদ্রপরাহত হইতেছে, দেই পরিমাণে আমার চিন্ত শান্ত ও উদ্বেশশূন্ত হইয়া আদিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের প্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া

দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশী দিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই স্থদীর্ঘ কারাবাদের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must live wholly from within." এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মত ঘাঁহাদের অবস্থা ভাঁহারা যদি বাহিরের ঘটনার দারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্ধারণ করেন তবে—"মৃহ্যুরেব ন সংশয়ঃ।" যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে—তাহা অন্তরের, বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপ-কাঠিতে হয় তো আমাদের জীবনের মূল্য শৃত্যবং। এইখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাণের জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকতেও পারে। কিন্ত জীবনে যদি আর কোনও কাজ না করিতে পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া যদি ফুটাইয়া তুলিবার क्षराग ना পारे-- जारा रहेलच आयात जीवन वार्थ रहेरव ना। यहान আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি-কায়মন যদি সেই মহান আপর্শের স্থার বাঁধিয়া থাকি—আপর্শের সহিত নিজের অন্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে-তাহা হইলে আমি সম্ভট্ট-আমার জীবন জগতের কাছে বার্থ হইলেও, আমার ( এবং বোধ হয় ভাগ্যবিধাতার ) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতের সব কিছুই ক্ষণ-ভঙ্গুর—শুণু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না— সে বস্ত,—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ, সমাজের আশা আকাজ্ঞা, আমাদের চিন্তাধারা অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে ?

ষোলআনা দিতে ইংলৈ অপর দিকে আদর্শকে ষোলআনা পাওয়। চাই। অথবা আদর্শকে ষোলআনা পাইতে হুইলে নিজের ষোলআনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি—renunciation and realisation একই বন্ধর এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখনই এই ষোলআনা পাওয়া ও ষোলআনা দেওয়ার জন্ম আমার মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত ছুর্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চ শিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষ্দে বলে, "যমবৈষ্বুণুতে তেন লড্যঃ''— এখন দেখা যাক্।

Systematic study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হই য়াছি। জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি মূল-সমস্থার সমাধানের জন্ম লেখা-পড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না। বাহিরে গেলে এই কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখানে থাকিতে থাকিতেই কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের প্রয়োজন বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাই বোধ হয় যাইবারও বিলম্ব আছে।

ভগবান আপনাদের কুশলে রাখুন এবং আপনাদের ক্রিয়াকলাপের উপর তাঁহার শুভ আশীষ নিরন্তর ব্যিত হউক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

# (जन २ कर्यमी

[ নিমের পত্র ছুইথানি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বাংকে লিখিছ !

11211

মান্দ∤লয় জেল ২|৫|২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশকা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুমি তেমনি চিঠিখানাকে 'double distination"-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে কিন্তু এবার তা হয়নি দেজতা খুবই খুশী হয়েছি।

তোমার চিঠি হ্বনয়ভগ্রীকে এমনই কোমল ভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া হৃকঠিন। এ চিঠিখানিকে যে আবার "ccusor"-এর হাত অতিক্রম ক'রে যেতে হবে সেও আর এক অহবিধা; কেন না, এটা কেউ চায় না যে, তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মৃক্ত আলোতে প্রকাশ হ'য়ে পড়ক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লোহ-দারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাব ্ছিও যা অনুভব করিছি, তার অনেকথানিই কোন এক ভবিশ্বৎ কাল পর্যন্ত অক্থিতই রাখ্তে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মাজিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যথন মেনে চলতেই হচ্চে তথন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। এ-কথা আমি বলতে পারি না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি— কেন না, সেটা নিছক ভণ্ডামি হ'য়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা স্থাশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাদ পছন্দ করতেই পারে না। জেলথানার সমত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এব আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরও হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, এতদিন ছেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্থারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ ( অর্থাৎ ব্রিটিশ-প্রণালীর ) আদর্শের অমুসরণ মাত্র—ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিছালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লগুন বিশ্ববিভালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-**সংস্কার বিধয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্স-এর মত** উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অমুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার থেটি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, সে হচ্ছে একটা নৃতন প্রাণ বা যদি বল একটা নৃতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহামুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানদিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই ভাদের ব্যবস্থা করা উচ্চিত। প্রতিষেধমূলক দশুবিধি—যেটা কারা-শাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা মেতে পারে — তাকে এখন সংস্কারম্পক নৃতন দগুবিধির জন্তে পথ ছেড়ে দিতে হবে।
আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা'হলে
একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহাম্ভৃতির চোখে দেখতে
পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের আর্টিস্ট
বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাক্ত
তাহ'লে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী
নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতথানি
ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যথন ধীরভাবে চিন্তা করি, তথন আমার নিঃসংশ্য ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত ছঃখ কঠের অন্তরে একটা মহন্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে ছঃথে কঠে আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাহাতেই ত আয়া ও দেচেব অবিরাম দক্ষ চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মান্নষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার চাঁই ক'বে নিয়েছি এবং দর্শনিবিষয়ে যভটুকু পড়া-শুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে ভাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি ভার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার যথেই বিষয় পুঁজে পার, বন্দী হ'লেও ভার কঠ নেই, অবশ্য যদি ভার স্বাস্থ্য অটুট থাকে; কিন্তু আমাদের কঠ ও শুধু আধ্যাত্মিক নয়—দে যে শরীরেও কঠ এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় হুর্বল হয়ে পড়ে।

লাকমান্ত তিলক কারাবাস-কালে গীতার আলোচনা লেখেন।
এবং আমি নিঃসন্দেত্রহ বলতে ারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি হথে
দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা য়ে,

মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায়
মান্ন্বকে বাধ্য হয়ে দিন কটোতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের
চরম সমস্থাগুলি তলিয়ে বুঝবার স্থযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে
এ কথা বলতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের
অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা
সমাধানের নিকে পোঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত
ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার
হয়ে উঠেছে। অহ্য কারণে না হ'লেও শুধু এই জহ্যই আমার মেয়াদ শেষ
হওয়া পর্যন্ত আধ্যান্থিক নিক দিয়ে, অনেকথানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' ব'লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্ত কিছু 'lumour' ও 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্তৃত্য আশা কবি যে আছে) তাই নিজকে 'Martyr' বলে মনে করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। স্পর্ধা বা আত্মন্তরিতা জিনিসটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতথানি সফল হয়েছি, গুণু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom' জিনিসটা আমার কাছে বড়জোর একটা আদর্শ ই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস, বেশী দিনের মেয়াদের পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্ধক্য এসে চেপে ধরে, হৃতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন ক'রে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেছে ও

মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে. অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জস্তে দায়ী—যথা, খারাপ খাছা, ব্যায়াম বা ক্ষতির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটা অধীনতার শৃঙ্খল-ভার, বন্ধুজনের অভাব এবং সঙ্গীতের অভাব, যাহা সর্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকণ্ডলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে নুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকণ্ডলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াট। অকালবার্ধকেরে জন্ম কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্মে সঙ্গীতের সাখাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্নিক্, বিশ্রস্তালাপ, সঙ্গীত-চর্চা, সাধারণ বক্ততা, খোলা জায়গাণ খেলা-ধুলা করা, মনোমত কাব্য শাহিত্যের চর্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতথানি সরস ও শমুদ্ধ করে তোলে যে, আমনা সচরাচর তা বুঝাতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তথ্নই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ সাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্থ না হয়, তত্দিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুনি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির প্রে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।

এ-কথা আমার লিখতে ভোল। উচিত নয় যে, থাপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধরের এবং সর্বসাধারণের সহায়ভুলি ও ওভেছে। মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকথানি হুথ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাব নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও হুক্ষাভাবে বাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাল্ডব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যে এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ

ভাকে বরণ করে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ধনা নেই। সে বোব হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহায়ভূতিই আশা করতে পারে না এবং দেই জন্মই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় ভাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, ভাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে, সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিভান্ত অসন্তোয়জনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহায়ভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে, সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার বেনী উভ্ভম ও শক্তি থাকলে একথানা বই লিখে ফেলাব চেপ্তা করতাম কিন্তু সে চেপ্তার উপযুক্ত সামর্গ্যও আমার নেই।

আমাদের জেলের কট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেইখানে বন্দী-জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই সমস্ভ ক্ষমধরনের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপে করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অন্তিত্ব ভূলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে ভূলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্লাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্থিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমি বশেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটিকৈ একেবারে তলা পর্যস্ত ভিজিষে দিছে,—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গন্তীর ও বিষয় করে ুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবচ্টুকুই হুংখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দু আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশন্তবে আনন্দলোতে পোঁছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি হুংখ ক্ষের ছোটখাট অগভীর চেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত হুংসংবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না: বরং আমার মনে হয়, ছুংখ মন্ত্রণা উন্নতত্ত্ব কম ও উচ্চত্ত্র সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা ছুংখ-কট্টে যা লাভ করা যাম তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম হন্দর তাতে এ-কথা বলা অনাবশুক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি-—

( रेः तिषी रहेरा अनुषिष )

#2 E

মান্দালয় জেল

2015126

প্রিয় দিলীপ,

আমার শেষ চিঠির পারে তোমার কাছ থেকে সর্বসমেত তিনথানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলির তারিখ—৬ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন। তোমার প্রেরিত বইয়ের শেষ পার্শ্বেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের Smoke বইটা পাইনি। আফিসে পার্শ্বেলটি খোলা ইয়েছিল, হতরাং হ্মপারিন্টেণ্ডেন্টকে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হলে কল্কাতায় C. I. D. অফিসে তিনি খোঁজ করবেন। তুমিও D. I. G. C. I. D.-কে লিখে এ বিষয়ে ভাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russel-এর "Prospects of Industrial Civilisation" থানি বহরমপুর জেলে কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যথন স্থানান্তরিত করা হয়, তথন অনেকেই সেই বইথানি কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্থবিক একজন তথনও বইটা পড়ছিল। বইথানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইওলির আদর এত বেশী য়ে, একথানা পেলে কেউ শীম্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজ লিখলাম তিনি যেন তোমার কাছে বইথানা পাঠিয়ে দেন। তুমি তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটা তাগাদা হবে। তোমার এত দরকারের সময় বইটা আটকে রাথবার জন্মে দায়ী বলে বিশেষ ছঃথিত, কিন্তু তুমি সুমতে পারছ এত অস্থবিধার কথা আগে আমি ভেবে উঠতে পারি নি। "Free Thought and Official propaganda" ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি ?

বই বেছে দেওয়ার জন্মে তোমাকে অনেক থম্মবাদ। আমরা সকলে আশা করি, তুমি যে কাজ আরস্ত করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভাল ভাবেই চলবে। তোমার লেথাগুলি যে আমি সসন্মানে পাঠ করব সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই । বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখোঁ। এইয়াত্র একথানা হালের "বলবানী"তে রবীজনাথের উপর ভোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলাম।

আমি এখনও দেটা পড়ি নি কিন্তু বিষয়টা চিন্তাকৰ্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।
আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই একই চিন্তা—দে হচ্ছে মহাত্মা
দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন এ ছটো
চোথকে বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু হায়! সংবাদটা নিতান্তই
নির্মস্ত্য। আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে
হচ্ছে।

যে গব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে গে গব চিন্তাগুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও, আমায় কঠের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে গব চিন্তা আজ মনে উদয় হচ্ছে গেণ্ডলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—censor-দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পারি না। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপুরনীয় হয়ে থাকে, বাঙ্গলার যুবকদের পক্ষে এ একটা গব চেয়ে বড় সর্বনাশ—সত্যই এটা আমাকে শুন্তিত ক'রে দিয়েছে।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হযেছি এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অমুভব করছি যে, তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তপুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম, সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারব, আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তাঁরা পারলেও, আজ কিছু বলতে সাহস করছেন না,

আশকা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাটাই বল যে, ত্বঃথ কষ্ট নয়, তথন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড তম্বজ্ঞানী বা এত বড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দ্বঃখ কঠুই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি! সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয় যে. কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে –হয় ত তারা সত্য সতাই ভাগ্যবান—যারা দকল রকম ছংথ কষ্ট ভোগ করবার জন্মেই যেন নির্দিষ্ট আছে। বেশী কম যাইহোক, যদি কাউকে পাত্রভরে ছঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভাল। এমনি একটা আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভাব চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিতে নাও পারে। কিন্তু এতে। নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিঞ্চতার শক্তি অনেকথানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russel যথন বলেত্নে যে, জীবনে এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিস্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি খাঁটি সংসারী লোকের অভিমতই প্রকাশ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস, যে সকল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভান করে যে ভণ্ড, সে-ই একথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবৃদ্ধিন্ন মনে করাটা হয় ত তোমার ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদেরই (abstract point of view থেকে তাদের তত্ত্বজ্ঞানহীনই বলি) নিজেদেরও একটা idealism আছে। তারা তাকে পূজার সামগ্রী মনে ফ'রে শ্রহ্মা

করে ও ভালবাসে; নানাপ্রকার ছঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে, তানের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা ভারুক বা দর্শনিক নয়. তবুও তারা শাস্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সহু করে। সভ্লোলিয়ো অর্থে তারা দার্শনিক না হতে পারে, কিন্তু তালের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাব-বিবর্জিত মনে করতে পারি না। সম্ভবতঃ জগতের সর্ব যারা কর্মা তানের সন্তর্গে সাধারণতঃ এ-ক্যা থাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধীদের যখন কাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাণের একটা স্নায়বিক দৌর্বল্য আসে এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ম প্রাণ দেয় তারাই শুধু বীরের মত মরতে গারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথা সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছেচি যে, অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয় এবং কাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসাবার আগে ভগবানের পায়েই আত্ম-নিবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুস্ডে পড়তে বড় একটা দেখা যায় না। একবার এক কারাধক্ষে আমাকে বলেছিলেন যে, একজন কাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে শ্বীকার করেছিল যে, সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তাব কাজের জন্মে অন্তন্ত কি না জিজ্ঞান্য করায় সে বনেছিল যে, তার মোটেই অন্তাপ হয় নি, কারণ হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার স্থায় অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্শে কাঁসিকাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটা পেশীর সঙ্কোচনও তার বুঝতে পারা যায় নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোব ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যথন আমি জেলে ছিলাম, তথন একটি

ক্রেদী আমাদের yard-এ ভত্তার কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। **(मन**वच्चत প्राण्डे) हिल शूवरे कामन, डारे मराकरे धरे कामनीत मिक তিনি কেমন আরুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরান পাপী, আটবার তার দাজা হয়। কিন্তু দেও কেমন নিজের অজ্ঞাতদারেই দেশবন্ধুর প্রতি অত্বরক্ত হযে পড়ে এবং আশ্চর্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরানে। সহকারীদের ছারা যেন না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজি হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরানো দাগী ছিল, **শে এখন উপরোক্ত** ঘটনার পর থেকে তার বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুণু অক্ত মামুষ তাহা নয়, অধিকন্ত বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচেছ; এবং আজ এই ক্ষতি যাদের সব চেয়ে বেশি বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্তের বিচার করা উচিত—এ-কথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্থায় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দ্রে এসে পড়েছি, এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার জন্তে উদ্বিগ্ন থাকবে, স্থতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব। ইতি—

( हेश्तुकी इंहेरल अनुमिछ )

#### দলাদলি ও বাঙ্গলার ভবিয়াৎ

্দিক্ষণ কলিকাতা তঞ্চ সমিতির সম্পাদক ও দক্ষিণ কলিকাতা চিত্তর্পন ছাতীয় বিভালয়ের এখান শিক্ষক ঐযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশ্যের নিকট লিথিত ]

মান্দালয় জেল

### প্রিয়বরেষু.

আপনার ২।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।
উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন—আমি এখন অনেক
বিষয়ে নিজের মালিক নহি—তা ত বৃদিতেই পারিতেছেন। আপনার
পত্রে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া একসঙ্গে স্থগী ও ছঃখিত
না হইয়া পারি নাই। আজ বাঙ্গলার সর্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া
এবং যেখানে কাজকর্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী। ভবানীপুরের
কাজকর্ম কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম—তবুও যা
আছে তাহাতে নিবপেক্ষ লোক ত্রিযমাণ না হইয়া পারে নাই। আমি
শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্ম এত লোক পাওয়া যায়—কিন্তু
মিলাইতে পারে, মীনাংসা করিয়া দিতে পারে— এ রকম একজন নোকও
কি আজ সারা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায় না? এই দলাদলির জন্ম
বাঙ্গলা আজ শ্রীযুক্ত ভানিলবরণ রায়ের মত খদেশসেবক হারাইয়াছে—
আরও কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ,

কলহ, বিষাদে নিমগ্ন, তাই এই কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃসার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না! অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্তে মিশিয়া গেল: আশুনের হলকার মত ত্যাগ মৃতিপরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুথে আয়প্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণেকের জন্ত স্বর্গের পরিচয় পাইল: কিন্তু আলোকও নিবিল, বাঙ্গালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্তে কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে – সে ক্ষমতা বজায় রাথিতেই ব্যস্ত । যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্ত বন্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমাব দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতা-লোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আয়োৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই গ

নিজেদের intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা করিয়া যাহারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষ্প্র কলহবিবাদে সকলকে মন্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িনে, ইহাতে আর আশুর্চর্য কি? নিজেদের মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জনহিত ত্রতে ত্রতী হইয়াছে তাহার। কি শেষে এই ক্ষুদ্র ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে নিজেকে ভুবাইয়া দিবে? জনসেবার আশায় নিরাশ হইলে তাহারা যদি পুনরায় নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাজলার বহু নিঃসার্থ কর্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পঞ্জা অবন্ধন ক্রিডে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গলার অনেক কর্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বৃদ্ধি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—কর্মচারীব পদ দাও—অন্তঃপক্ষে কার্যকরী সমিতির সভ্য করিষা দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি—নরমারায়ণের সেবা ব্যবসাদারিতে, contract-এ ক্ষেপরিণত হইল ? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি ?

ত্বংথের কথা, কলঙ্কের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়।
প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—ভাই অনেক সময়
ভাবি—চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়। বাহজগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ
করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষ্র
অন্তর্রালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়ন্দিন্ত করিয়া যাইব। তারপর
মাধার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়,
তবে আমাদের হুদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই
বুঝিবে। দেশের নামে এত বড় একটা প্রহুসনের অভিনয় দেখিব—
বিংশ শতাক্ষীর বাঙ্গলা দেশে যে Nero is fiddling while Rome
is burning কথার নৃতন দৃষ্টান্ত চোথের সামনে ভাসিয়া উঠিবে—
কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—কদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই এড কথা বলিতে সাহস করিলাম; আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত—
আশা করি, আপনারা এই দলাদলির পদ্ধিল আবর্তে আরুষ্ট হইবেন না।

বিছালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ির কথা শুনিয়া অবশ্য ছঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ-কথা আমি পূর্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েকবৎসর পূর্বেই বাড়ীটির পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার সর্বদা মনে হইত যে শুনের কর্তৃপক্ষরা unbusiness like ভাবে জমির "লিজ" লইয়া বাড়ী নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক, এখন ত "গতস্থা শোচনা নান্তি"। আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহনির্মাণ-ভাণ্ডার' সংগ্রহ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ—

"নহি কল্যাণক্বৎ কশ্চিৎ ছুৰ্গতিং তাত! গচ্ছতি।"

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ স্থী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুটি প্রভৃতি তথাকথিত নিমশ্রেণীর বালকদের জন্ম একটি বিছালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অনুতের সহিত পরামর্শ করিবেন—আদি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, ছংথের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ কুলদাকে দিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলালা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নৃতন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে এই বুলিয়া কাজে লাগিজে হইবে। আপনারা constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গগুগোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেক সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্যক্ত হইয়া ওঠে, স্থতরাং সে বিষয়ে একটু দুষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।১ জন কমী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব স্থবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার বেশ ভালই লাগিয়াছিল—তাহারা ক্ষেকটি নূতন জিনিস শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না—যেমন বেতের কাজ, clay modelling পুতুল নির্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যথন যাই তথন electroplating-এর জন্ম machinery-র আমদানি হইতেছে। আপনার প্রেরিত বিভালয় ও সমিতির constitution আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না—ইহা ছঃথের বিষয়। এর কারণ এই যে, জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম-প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য-বিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার শ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয়তো জানেন না যে, দক্ষিণ-কলিকাতা সেবাশ্রমের ক্রটির জন্ম আমি প্রধানতঃ, দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকষ; organise করিতে পারি নাই! তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যথন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাডী-ভাডা ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্বাহিত হইত। সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার clear conscience আছে, কারণ Public-এর দেওয়া টাকার একটি প্রসারও আমি অসদ্বেহার করি নাই। আমার গ্রেপ্রারের পব আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আদিতেছেন। সম্প্রতি থরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যথন মাসে মাসে গৃই শত টাকা করিয়া **শেবাশ্রমের জন্ম ব্যয় করিতাম. তথন** অনেক বন্ধু বলিয়াছেন **যে.** আমি রুথা ছয় সাতটি বালকের জন্ম এত অর্থব্যয় করিতেছি। এ টাকার সন্ত্যবহার অক্সভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেশালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। প্রায় ১২।১৪ বংশর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দক্ষ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্ম আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেদের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও দেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট স্থযোগ আমি কোথায় পাইব ! এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে—কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ বরে—কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্মরাজ্যে প্রবেশ করি— (म कथा अक्र ममग्र विभव। भएक निश्चित्र (ठिष्ट) कतितन अन्न रहेग्र। যাইবে।

অনেক কথা লিখিলাম। এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এই জন্ম যে, আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও ক্ষ্টতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

"এখনো বিহার কল্পজগতে
জেলখানা ( অরণ্য ) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধ বসে বসে শোনা
ভাপন মর্মবানি।

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

\*

গড়িতেছি মন আপনাব মনে

যোগ্য হতেছি কাজে!

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব

"পেয়েছি আমার শেষ !"
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
শুক্র তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ !"

শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্ম চিস্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন? আপনাদের কুশল কুবোদ পাইলে অত্যন্ত হথী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করিয়া পত্র লিন্বির প্রয়োজন নাই। আমার প্রীতিপূর্ণ নমন্ধার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

# হিন্দু-মুদলমান প্যাক্ট

[হিন্দু মুদলমান প্যাক্ত ও তাহার ভবিশ্বৎ সহর্পে আনোচনা প্রদক্ষে লিখিত ইংবেলী চিঠির অংশ-বিশেষেব বঙ্গামুবাদ ]

মান্দ্রিয় জেল

আমি আপনাদের ইস্তাহার ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত লিখিত তাহার প্রতিবাদ-পত্র পাঠ করিয়াছি: এ পর্যন্ত দেনগুপ্তের প্রতিবাদের কোন প্রত্যুত্তর দেখি নাই। প্যাক্টকে পুনরায় গ্রহণ করিবার কথা উঠিতেই পারে না। গত সিরাজগঞ্জ সামিলনীতে যখন প্যাক্ট গৃহীত হয়, তখনও ইহার বিরুদ্ধে একদল মূক প্রতিবাদী ছিলেন এবং দেশবন্ধু তাহা জানিতেন; শুধু গোপনে নয় প্রকাশ্যে ৺দেশবন্ধু বার বার স্পষ্ট বিদ্যাছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য দেশের ছই সম্প্রদায়ের মিলনের একটি স্পষ্ট ভিত্তি স্থাপন করা।

এই জন্ম উক্ত প্যাক্ট-এর ছই একটি অংশ বা বিধি যদি উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী বা এহণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে শেশুলির পরিবর্তনে তাঁহার আপন্তি ছিল না। যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয়, গত কোকনদ কংগ্রেসে তিনি এরপণ্ড বলিয়াছিলেন, ধে বেলল প্যাক্ট এখনই কংগ্রেস কর্তৃ গৃহীত হোক, তিনি ইহা চান না। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই ছিল যে, উক্ত প্যাক্ট যেন নিথিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি দারা আলোচিত হয়।

কিন্তু তথন সমগ্র কংগ্রেস ইহার খোরতম বিরোধী ছিল এবং কংগ্রেসের সভ্যগণ তথন প্যাক্ট আলোচন। করিতেও সীক্ষত হন নাই। কোকনদ কংগ্রেসের পর সিরাজগঞ্জ সন্মিলনীতে প্যাক্ট গৃহীত হয়। আমি সেথানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু প্যাক্ট গ্রহণের পূলেও দেশবন্ধ সকলকে এই আখাস দিয়াছেন থে, তিনি প্যান্ত সম্পূর্ণে কোনজ্প তক বা আপোসের কথা শুনিবেন না, এক্ষপ নয়: বরং তিনি প্যাক্টএব কোনও কোনও অংশ বা বিধির পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে ভাহা করিতে স্বীক্ষত ছিলেন!

আমার এইজন্ম মনে হয়, দেশবন্ধুর অন্নক্ত ভক্ত হইয়াও প্যাক্টএর কোনও কোনও অংশ পরিবর্তন করিবার অধিকার দাবি করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও মনে করি, মাত্র দেশবন্ধুকে লইয়া বা তাঁহার মৃত্যুর পর হাতজোড় করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির মৃথ চাহিয়া বাঙ্গলার সমস্থা মীমাংসার জন্ম বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হিন্দুমুসলমান-সমস্থা নিখিল-ভারতের দিক হইতে মীমাংসিত হইলেও বাঙ্গলার সমস্থা বাঙ্গালীকেই সমাধান করিতে হইবে।

সংবাদপত্র পাঠে যতদ্র সম্ভব আমি বর্তমান ঘটনাস্রোত অনুসরণ করিয়া কয়েকটি দৃঢ় ধারণা লাভ করিয়াছি। বর্তমানের বিপদসকুল সময়ে আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী অভাব—সকল বিষয়ে স্পষ্ট দ্রদর্শিতা। ১০ ইতি—

### কারাম্ক্রির প্রস্থানের উত্তর

জ্যেষ্ঠ লাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্ত মহাশ্যকে লিগিত ইংরেজী পত্রের বঙ্গানুবাদ ]

> ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

नाना,

মিঃ মোবালীর প্রদন্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত তাহা জানিবার জন্ত আপনারা নিশ্চয়ই উৎকৃতিত হইয়াছেন এবং আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবারও সময় আসিয়াছে। আমার মতের সহিত আপনাদের মত মিলিবে কিনা জানি না; তবু আমার মতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, নিমে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

আমি মিঃ মোবালীর প্রস্তাব বারবার অতি সমত্বে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উচ্চারিত প্রতি শব্দ প্রতি কথা বারবার করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার বক্তব্যে বাক্য-সংযোজনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সকল দিক অতি ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন করিতেছি, ক্ষণিক ঝোঁকেক্ষ-বশে হঠাৎ কোনও নির্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা

বারবার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিংবা আমার তর্ক-নীতিতে যদি কিছু যোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনবিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মিঃ মোবালীর স্পষ্টবাদিতার আমি পুর প্রশংসা করি এবং আমান মনে হয—তাঁহার ক্যায় আমিও যদি স্পষ্টভাবে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অভান্ত অন্যায় হইবে, আমার কর্তব্যও যথাযথব্ধপে পালিত হইবে না। স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাগুলি খলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই স্বাপেক্ষা উপকার দশায়।

মিঃ মোবালীর কয়েকটি কথার আমি ওঁহাকে ধল্পবাদ না দিয়া পারিছেছি না। যেথানে তিনি বালভেছেন যে, গামার অতীত কার্য-কাহিনী বা ভবিশ্বও কার্যপদ্ধার কোন স্বীকারোক্তি চাহেন না—যেথানে তিনি বলিতেছেন যে, আমি যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেথানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার নিকট উত্থাপিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্থাকত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে দকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম তিনি আমাকে আত্মসম্মান-বিশিপ্ত ভদুলোক হিসাবে যথেও মাত্ত করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্ম তাঁহার এ প্রস্তাবে স্থান তার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি করি। পরিশেষে বলীয় আইন-সভার সদক্ষরণৈ আমি মাননীয় সভ্যের একপ ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয়

কাউন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থাস্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথমেই উপস্থাপিত করার নিদর্শন বোধ হয় ইহাই প্রথম।

আমার মনে হয় মি: মোবালীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দ্রীভূত করিতে চাই—ছোটদাদার (ডাঃ স্থনীলচন্দ্র বস্বর) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতামতের কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূর্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্ত কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিয়ে কোন কথা বা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূর্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই স্থইট্জারল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম।

ঐক্বপ প্রস্তাব করিয়। পাঠাইবার পর যথন তিনি তাহা আমাকে জানাইলেন আমি তথনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না এবং পরে এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোটদাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অনুমোদনের কিন্ধপ রাজনৈতিক ব্যাথ্যা হইতে পারে এবং সরকারই বা এ অনুমোদনের কিন্ধপভাবে রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্তা ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না; তজ্জন্ত আমিও তাঁহার এ কার্যের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার কয়েকজন রোগী স্থইস স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুক্রপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অন্যান্য ফল্ফ্যারোগীকেও যেক্রপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান্ রোগী স্থইট্জারল্যাণ্ডের বাস ও

শুশ্রমার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ট। এ অবস্থায় আমি যে কোনরূপে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার প্রদন্ত রোগবিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহার প্রদন্ত স্বাস্থ্য অর্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মি: মোবালী ম্পষ্টই বলিয়াছেন, "স্কভাষ্টন্ত্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কর্মণজিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।" আমার জানিতে কৌতৃহল হয়, সরকার কবে আমাকে "অত্যধিক পীডিত" বা "একেবারেই কর্মশক্তিহীন" মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন আমার রোগমুক্তি এসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের मर्स्य भूजा श्रेटेक भारत. स्मरेनिन कि? जा ছाড़ा ছোটनानात রোগ-বিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহতঃ তাহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন ? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাডীতে যাইতে দেওয়া হইবে না বা বিদেশে যাইবার পূর্বে আমি আমার আল্লীয় স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, আমি যে জাহাজে যাইব তাহা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে যত দিন অভিনান্দ আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমাৰ নই স্বাস্থ্য উদ্ধাৰেৰ ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবালী প্রকৃতপক্ষে বলিয়াছেন যে ছুইটি পথ অবশিষ্ট আছে।
তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া খবস্থান কিংবা, (২) কোন বিদেশে যাইয়া
স্বাস্থ্য অর্জনের চেষ্টা ও অনিদিষ্ট কালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই ছ্য়ের মধ্যে অন্য কোন মধ্যপন্থা অবশিষ্ঠ নাই ? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ জায়য়ারী ১৯৩০ সাল পর্যন্ত—বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরেও পুনরায় নৃতন করিয়া আলোচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি. আই. ডি. পুলিশের কর্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইনে চিরকালের জন্ম বিবিদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয় তালতে কিছুমার আশ্চ্যান্থিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ী ভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ নির্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি করে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উরিধিত থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিন্নপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। স্থইট্জারল্যাওে ঝাকে ঝাঁকে যে সকল সি. ফাই. ডি. বিচরণ করে, ভারত সরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন প এ-কথা অশ্বীকার করা যায় না যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত এবং যতদিন না মত পরিবর্তন করিয়া পুলিশ গোয়েন্দা হইতেছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চোথেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে, এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পাদক্ষেপে অনুসরণ কবিয়া আমার জীবন স্থাবিসহ করিয়া ছলিবে।

क्षरे हे जांत्रणात्थ 🐯 भू वृष्टिंग त्यास्त्रना नाहे, छथात्र वृष्टिंग महकात

কছ ক নিযুক্ত স্থইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্মাণ ও ভারতীয় গোয়েলা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েলা আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিধ্যা ঘটনার স্থবিস্থত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বৎসর মিস্টার লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েলা বিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিধ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অভিনাপে বল্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁহাদিগকে সলেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাঁহাদের ভারতে ফিবিতে কিরূপ অস্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, ভাগা সকলেই অবগত আছেন! বিলাতের পার্লামেন্টেব ও মন্ত্রী-সভার কয়েরজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যথন আমাকে একবার সলেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তথন আমার ভবিষ্যুৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান কর। যায়।

আমি জানি, পুলিশের গোয়েন্দার। এ বিষয়ে একটু অধিক কার্য-তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করিব না কেন, তাঁহারা ভারত-সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোট পাঠাইবেন, আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ বড়য়ত্তর কর্তা বলিয়া রিপোট দিবেন, তাঁহারা কি রিপোট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে, ১৯২৯ খুন্টাক্য আশ্বিরার পূর্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা বলিয়া জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়

ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইরা ঘাইবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জক্তুই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্বাদিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকারপক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা হদয়ক্ষম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেণ্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিল্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেলিনগ্রাড পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম ; কিন্তু আমার সেক্সপ কোন ইচ্ছা বা আকাজকা নাই। যথন শুনিলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তথন বার বার মনে মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসনরক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙ্গলা দেশ হুইতে নির্বাসিত করিয়াও সরকার সম্ভুষ্ট হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ? যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যরোক্রেশীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যথন আমি আমার নিজ জীবন ও কার্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তথন বুঝিতে পারি যে, একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃতই সেইক্লপ নহি। আমি বাঙ্গলার বাহিরে কোন রাজনীতিক কার্য করি नाहै, এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না, কারণ বাঙ্গলাকেই আমি আমার কার্যক্ষেত্র ও আদর্শের গক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা সরকার ছাড়া অক্স কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন

অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; ছয় বৎপরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্ত কোনও কার্যে বাদলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে? সিংহল ত খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত-সরকারের নিষেধ-আজ্ঞা আইনাত্মসারে তথায় থাটিবে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গলা-সরকার এখন আমার গতিবিধি নিযন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যথন স্বাধীন ছিলাম, তথনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল ? : ৯২৩ খুন্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খুন্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র ছুইবার কলিকাতার বাহিরে গিঘাছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা-কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্ম এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্বাচনে একজন সভ্যপদ প্রার্থীর পক্ষে বক্ততা করিবার জন্ম। ১৯২৪ খুস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাহিরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানাক্রপ চেষ্টা হইয়াছে বটে. কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোবেশনের চীপ একজিকিউটিভ অফিসাব্যরূপ মিউনিসিপ্যাল কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলিকাতায় ঝাডুলার্লিগের ধর্ম ঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্মও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না ৷ ১৯২৪ খুস্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত সে সময় আমার সর্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গভিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে প্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিস্টার মোবার্লী একটি বিষয়ে বিশেষ হলয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন।
সরকার জানেন যে, প্রায়্ম আড়াই বৎসর কাল আমি নির্বাসিত আছি—
এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতামাতার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে
আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও
তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন স্ববিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে
কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের
পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়সজনের সহিত কিরূপ গভীর স্লেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা
পাশ্চাত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার
মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্মই সরকার এইরূপ হলয়হীনতার পরিচয়
দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয়
নাই, অভএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি
আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বংসর আমাকে কিরপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কষ্ট পাইয়াছি—
তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাথিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে, অস্ত্র-শন্ত্র ও বিস্ফোরক্ট শুভৃতি আমদানী, সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উন্তরে জানাইতেছি যে, আমি নির্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত তার এভওয়ার্ড মার্শাল হল বা তার জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ম ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিক্সাল

করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাঙ্গলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্ম বা আমার গুহাদি রক্ষার জন্ম কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই। ঐ বিষয়ে আমি বডলাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্গলা সরকার ্সে আবেদন চাপিয়া রাথিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন वरमत विराम थाकिए वना इशेएएए। रेजेरतार्थ निर्वामसन मगर আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খ্রন্টাকে আমাব যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অন্ততঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের मुक्तिमान करा উচিত। कार्तानात्मत क्रम आमात साम्हाशानि इहेल সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না? ইউরোপে যতদিন হৃতসাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত না হই. ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার দকল বয়েভার বহন করিতেন ও রোগমুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে দিতেন, তাহা হইলে এই দান 'সভ্রদ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবালী বলিষাছেন, সরকার ও স্থভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অভিনাস আইনের কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার স্থভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবালীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অভিনাস আইনের কার্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে-কোনও

উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা যতই লাফালাফি করুন না কেন বা শাসনপরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই! পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন! তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নেরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাই বড় করিয়া দেখি! বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মল্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্ম নির্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যুতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরূৎসাহ হই নাই। কারণ. কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করিঃ—

# গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা স্থ্রপরাহত বলিয়া কেহ যেন ছঃখিত না হয়েন। পিতামাতার কণ্ট সর্বাপেক্ষা অধিক। সেজন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবেও সহুয়বদ্ধভাবে অনেক কণ্ট সহু করিতে হইবে। ভগবানকে ধনবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নিবিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্রু জাতির ক্বতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিন্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃথি। আমাদের চিন্তা ও দেশ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের ভাবধারা জাতির শ্বৃতি হইতে

কথনও মৃছিয়া বাইবে না, ভবিস্তুৎ বংশধরণণ আমাদের প্রিয় কল্পনাব উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব। অমুগ্রহ করিয়া এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন। ইতি—

( ইংরেজী হইতে অনুদিত )

ইনসিন জেল ৬ই মে. ১৯২৭

িজাপ্ত আতা শ্রীষুক্ত শরৎচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের নিকট লিখিত চিঠির বঙ্গামুবাদ ]

मामा,

দীর্ঘ পত্র লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই; আবশ্যক শক্তি সংগ্রহ করিতে না পারা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গবর্নমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়দাদার সহিত আমার অনেক আলাপ হইয়াছে। আমার এই আলাপের স্থােগ দেওয়ায় আমি আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। মান্যবর হয়াই সচিব মহোদয় যে সেছিল্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার সহিত এ পর্যন্ত যেরসপ ব্যবহার করা হইতেছিল এই ব্যবহার তাহা হইতে পুথক।

গবর্ননেন্টের উত্তর, বড়দাদা ২৭শে এপ্রিল তারিখে আমাকে জানাইয়াছিলেন। এই উত্তরে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই স্পষ্টতর হইয়াছে।
১১ই এপ্রিল তারিখে গবর্ননেন্টের শর্তের আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম,
বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আঁমি পুনরায় সেই উত্তরই ঠিক
কলিয়া মনে করিতেছি।

আমার সিদ্ধান্ত — সহজ বিচারের ফল। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সিদ্ধান্ত আরে। দৃঢ়তর হয় : \* \* \* জীবনকে সহজভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছি। ভাল ভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হইয়াছে। কারাগারে আমার ফটে দিন যাইতেছে ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ— সত্য এবং মিধ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন তার বলিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিজিয় নহে, জিয়াশীল এবং সংঘর্ষাত্মক। হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরি বার্গসর Lan Vital-এর মতই এই সমস্ত ধারণা জিয়াশীল। এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা স্ফে করিয়া লইবে। আমরা তো মাটির পুতৃল মাত্র, ভগবানের ভেজরাশির ক্যেকটি ক্ষুলিক্ষ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

ঐহিক এবং জড় দেহের স্থাত্বংথকে অগ্রাহ্ম করিয়া যে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশাস্থাবী! আমার আদর্শ যে একদিন জানী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। স্থতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গবর্নমেন্টের শর্তের উত্তরে আমি যাহা লিপিয়াছি তাহাতে আমি
আমার মত পাই করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি উৎক্লপ্টতর শর্ত পাইবার
জন্ম পাটোয়ারী চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ
করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দয়তায় আমি ছঃথিত। আমি দোকানদার
নহি, দর ক্যাক্ষি আমি কঁরি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি
দ্বুণা করি। আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস্, এইখানেই

শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না ষে, তাহা রক্ষার জন্ত আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক বা বৈষয়িক স্থের নিরীথে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। সেন্ট পল বলিয়াছেন—

"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে স'গ্রাম করি। আমাদের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা পৃথিবীর অন্ধকারের নাযক, আমাদের সংগ্রাম উচ্চপদাধিছিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য, সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং ভূজ্য় সঙ্কল্লের বলে আমাদের জয় অবশ্যস্তাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সোভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধান কর্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে:

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব।
আমি স্ইট্জারল্যাণ্ডে যাইব কিনা বর্তমানে তাহা আমি স্থির করিতে
পারি না। বর্তমানে শরীরের অবস্থার দিক হইতেই স্ইট্জারল্যাণ্ড
যাইবার ক্লেশ সহ করিতে আমি অক্লম। বর্তমানে প্রথমতঃ ভারতের
কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়া আমাকে স্বাস্থ্য লাভ করিতে
হইবে। কতদিনে আমি স্ইট্জারল্যাণ্ড যাইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভ
করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, চিকিৎসকদের অভিমত
এই যে, আমি অন্ততঃ আরও অনেকটা স্থ হুইবার পূর্বে স্ইট্জারল্যাণ্ড
যাওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। আবার আমি যদি ভারতের কোন

শাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়াই আশাস্থ্যরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি তাহা হইলে এবং স্পেচ্ছানির্বাসন বরণ করিয়া না লইলে স্থইট্জারল্যাও যাইবার আবশ্যকতাই বা কি ?

অতংপর স্থই জারল্যাও যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাকে আমার আর্থিক সমস্থাও আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবারবর্গের সহিত, বিশেষ ভাবে পিতামান্তার সহিত আলোচনা কবিতে হইবে। ক্যেক মাসের মধ্যেই বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে এবং বাঙ্গলা সরকারের ধারণাও গরিবর্তিত হইতে পারে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে এ সমন্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে না যাইয়া আমি স্থানীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাই, যদি সরকার আমার স্থইট্জারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতাম্পুক বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোনরূপ ইতন্ততঃ না করিয়াই কথাবার্তা চালান বন্ধ করুন। ঈশ্বর মহান্—অন্ততঃ তাঁহার স্থে পদার্থ অপেক্ষা মহান্,—আমরা তাঁহাতে যথন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তথন আমাদের ছঃথ করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

আমার প্রতি অনুরক্ত ও সহান্ত্তিসম্পন্ন অনেকের মন-পীড়ার কারণ হওয়ায় আমি বড়ই ছঃখিত, কিন্তু এই মনে করিল আমি সাল্বনা লাভ করিতেছি যে, যাঁহারা একই মাতৃভূমির প্রতি আস্থাসম্পন্ন ওাঁহারা পরস্পরের স্থের ও ছঃখের অংশ সমানভাবে এহণের অধিকারী। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—

( हेः तिकी हरेए अनृषिष्ठ )

ফেল্সল্ লজ শিলং ১০৮।২৭

শ্রদ্ধা পুরংসর নিবেদন,—

গত বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের সময়ে আমি উত্তর-কলিকাতার অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে সদস্যপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াই। তত্বপলক্ষে মান্দালয় জেলে অবস্থান কালে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে আপনাদিগকে যে নিবেদন-পত্র পাঠাই তাহা আপনাদের নিকট পৌঁছায় নাই। কর্তৃপক্ষেরা যে কারণেই হউক সে পত্র যথাস্থানে প্রেরণ করা সমীচীন বোধ করেন নাই। তাঁহায়া আমার এই সামান্ত নিবেদন-পত্র কেন আটকাইলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই। তারপর আমার নির্বাচন সম্পর্কীয় ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের নিকট যে পত্র দিই তাহার মধ্যে অনেকগুলি গন্তব্যস্থানে পোঁছাইতে পারে নাই। আমার কারারুদ্ধ অবস্থায় গ্রন্থিনেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট শুনিয়াছি যে, আমি যাহাতে কারাগৃহ ছইতে নির্বাচন সম্পর্কীয় কোন কাজ্ঞ চালাইতে না পারি—ইহাই কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু আমার নিবেদন-পত্র আপনাদের হস্তে না পৌছাইপেও বোধ

করি কারার নীরব আকুল নিবেদন আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই আপনারা আমার নিবেদন না শুনিয়াই অতি-প্রবল যোগ্য প্রতিদৃদ্ধী থাকা সত্ত্বেও আমার মত আযোগ্য ব্যক্তিকে এত বেশী ভোট দিয়া নির্বাচিত করিয়াছিলেন। যে দিন রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে মান্দালয় জেলের নিভ্ত কক্ষে বিসয়া আময়া কয়েকজন রাজবন্দী সাফল্যের সংবাদ পাই—সে সময়ে প্রকাশ্যভাবে আপনাদের নিকট ক্রতজ্ঞতা জানাইবার উপায় আমার ছিল না। কিন্তু আমি ভরসা করি যে, গিরি নদী এবং অরণ্যানীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমার হৃদয়ের বাণী আপনাদের নিকট প্রেটিছয়াছিল।

আমার বিশেষ রুতজ্ঞতার কারণ এই যে, যে অবস্থায় পড়িলে সাধারণতঃ বন্ধুকে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও চিনিতে পারে না, ঠিক সেই অবস্থায়—রাজপুরুষণণ কর্তৃক যথন আমি লাঞ্ছিত—আপনারা আমলাভন্তের ক্রকুটিতে বিচলিত না হইয়া আমাকে দ্যানের উচ্চ বেদীতে বসাইয়াছেন। আমার উপর ঈদৃশ প্রীতি ও বিশ্বাস দেখাইয়া আপনারা যে শুধু আমাকে ধন্ম করিয়াছেন তাহা নয়—আপনারা সকল রাজবন্দীকে গৌরব্যুতিত করিয়াছেন।

কারাবাসী থাকিতে আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ক্বতজ্ঞত। জানাইবার ও দেশের বর্তমান সমস্থা বিষয়ে আপনাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবার হযোগ পাই নাই। মনে করিয়াছিলাম, যখন মুক্তি পাইব তখন এই ছুইটি কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিব। মুক্তি লাভের আশা পূর্বে মোটেই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ যে দিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্ত হইলাম সেই দিন আমি ভগ্গস্থাস্থ ও শয্যাগত। আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমার যাহা কর্তব্য আমার মুক্তির পর আমি আজ পর্যন্ত তাহা করিতে পারি নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাদের সহিত পরিচয় স্থাপন না

করিয়াই আরোগ্য লাভের আশায় আমাকে এখানে চলিয়া আদিতে হুইরাছে। কর্মক্ষেত্রে নামিতে এখনো বিলম্ব আছে, অথচ এখন পূর্বাপেক্ষা অনেকটা স্বস্থ বোধ করিতেছি, এই নিমিন্ত স্থির করিলাম যে, আপাততঃ পত্রের ধারাই আপনাদিগকে আমার নিবেদন জানাইব।

আমার মৃক্তির পর আপনারা আমাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং আমার আরোগ্য ও মঙ্গল কামনার্থে যাহা করিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। আপনারা আমায় সেবার অধিকার দিয়া ধঞ্চ করিয়াছেন; আমি যাহাতে সেই অধিকারের যথোচিত ব্যবহার করিতে পারি তাহাই আমার একান্ত কামনা। আপনারা আমার উপর প্রীতি ও বিশ্বাস প্রদর্শনের দ্বারা আমায় সন্মানিত করিয়াছেন; আমি যেন তার কথঞ্জিৎ যোগ্য হইতে পারি—ইহাই ভগবানের চরলে আমার আকুল প্রার্থনা।

সম্পূর্ণ স্বস্থ হইতে বিলম্ব থাকিলেও আপনাদের আশীর্বাদ ও গুভ ইচ্ছার ফলে আমি ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে চলিয়াছি। কিন্তু শারীরিক স্বস্থতা লাভ করিলেও মানসিক শান্তি লাভ করা সহজ নয়। বাঙ্গলার এতগুলি বদেশ-বৎসল যোগ্য সন্তান যথন বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে কারাক্রেশে নিম্পিট হইতেছেন, বাঙ্গলার এতগুলি নর-নারী যথন কারাক্রদ্ধ প্রিয়জনের ছঃথ কট্ট ও দৈনন্দিন লাঞ্ছনার চিন্তায় অসহ্থ যন্ত্রনার মধ্যে অসহায় ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন—বাঙ্গলার এতগুলি গৃহ যথন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, ভাই, স্বামী ও পিতার বিহনে শ্রশান-প্রায় হইয়াছে—তখন কোন্ বাঙ্গালী নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রায় কাল কাটাইতে পারে? বাঙ্গলার গ্রনর আমাকে জানাইয়াছেন ধে, আমি থবার কাউন্সিলে উপস্থিত না হইলেও সদস্য তালিকা হইতে আমার নাম কাটা যাইবে না। কিন্তু তবুও ইচ্ছা করে যে, কাউন্সিলের আগাদী

অধিবেশনে রাজবন্দীদের কথা যথন উত্থাপিত হইবে তথন আমি উপস্থিত থাকিয়া স্থীয় কর্তব্য পালন করি। চিকিৎসকদের অনুমতি পাইব কি না জানি না, যদি পাই তবে কয়েকদিনের জন্ম কলিকাতায় গিয়া প্রতিনিধির কর্তব্য যথাশক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করিব। যদি যাইতে পারি এই আশায় কতগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্নের নোটশ যথাসময়ে কাউন্সিলের জন্ম পাঠাইয়াছি। কিন্তু যদি চিকিৎসকদের অনুমতি না পাই তাহা হইলে যত শীত্র সম্ভব আরোগ্যলাভ করিয়া যাহাতে জনস্বোর্থ পুনরায় কর্মক্ষের অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহার জন্ম সচেষ্ট হইব। চারিদিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। জাতির জীবনস্রোত আবার যথন বানের তাক আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে তথন যেন কায়মনে প্রস্তুত থাকিতে পারি, ইহাই সর্বথা বাঞ্ধনীয়।

কিমধিকং। আপনারা আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ইতি-

# উত্তর-কলিকাতা অধিবাসিগণের নিকট নিবেদন

্মান্দালয় কেল হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখে ালখিত নিবেদন-পঞ্চি কর্তৃপক্ষ আটক করেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ]

#### যথাবিহিত সন্মানপুরঃসর নিবেদন-

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদক্ষ-নির্বাচনদ্বন্ধে আমি জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস কমিটি) কর্তৃক উত্তর-কলিকাতার অ-মুসলমান বিভাগের জক্ত সভ্য-পদপ্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছি। জনমতের আত্মকুল্যের সংবাদ পাইয়া স্বদেশসেবী ও শুভার্থীগণের উপদেশে এবং দেশের ও দশের সেবার অধিকতর স্বযোগ পাইবার ভরসায় আমি জাতীয় মহাসমিতির আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছি। আমি কারাবাসী না হইলে সদক্ষ-পদপ্রার্থী হইবার পূর্বেই যে ভাবে আপনাদের সন্মুথে উপস্থিত হইয়া আপনাদের মতামত লইতাম, আমার বর্তমান অবস্থায় আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা নিজগুণে আমার ক্রটি মার্জনা করিবেন।

কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া উচিত কি না এবং নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে কি না—সে বিষয়ে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছি। জাতীয় মহাসমিতিও এ বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে স্থির করিয়া আমাকে

দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। দেশবদ্ধ চিত্তরঞ্জন আজ জীবিত পাকিলে তিনিও আমাকে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে আদেশ করিতেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেশ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুনঃ নির্বাচনের সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার এই ধারণা সমর্থন করে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ও বর্তমান অবস্থায় আমান নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে ভাবিয়া আমি আপনাদের সমুখে উপস্থিত হইতে সাহদী হইয়াছি। জনমতের আকুকল্যও যে আমার এক্সপ সিদ্ধান্তের জন্ম অনেকটা দায়ী তাহা বলা বাহল্য। স্থযোগ থাকিলে ও সম্ভবপর হইলে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমস্থা বিষয়ে আমার সকল মতামত আপনাদের নিকট নিবেদন করিতাম এবং আপনাদের উপদেশ ও পরামর্শ গুনিতে চাহিতাম। কিন্তু সে অধিকার হইতে আমি গবর্নমেন্ট কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। প্রায় ছই বংসর হইতে চলিল আমি বিনা-বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গবর্নমেণ্টের কোনও আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই। এমন কি আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি অভিযোগ ও শাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা হয় নাই। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে. অপরাধ যদি কিছু করিয়া ধাকি তাহা এই যে. পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবকহিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে 😻 কারাক্তম হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। वाननात मार्टि, वाननात जलन शिवज व्यर्ग हहेरा करकान यादर আমি বঞ্চিত! তবে আমার সান্তনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার

কারাবাদ ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার দকল ব্যথা রঙীন হয়ে. গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইথানে আসিবার পূর্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিথিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাগ-"ম্বপ্ন দিয়ে তৈরি দে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" বাঙ্গলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র. কত স্থপর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের প্রশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাঙ্গলার ভাগীরথী ও বাঙ্গলার ঢেউ থেলানো শ্যামল শস্তক্ষেত্রে মূর্ত रुरेया উठियाहि, राह्मनात (य প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া **দেশবন্ধ পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বার। উপলব্ধি করিয়।** माहित्जात मर्सा श्रक्षे कतियाहित्मन. वामनात य विविध क्रेश कड শিল্পী, কবি ও দাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাদ পাইয়া আমি ধন্ত হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার ছই বংদর কারাবাদ দার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এহেন মায়ের জন্ম হঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের কত সৌভাগ্যের কথা।

এইরপ নিবেদনে নিজের পরিচয় দেওয়ার একটা রীতি বহুদিন হুইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার এমন কোনও সম্বল বা সম্পদ নাই যাঁহার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের সহায়তা দাবি করিতে পারি। পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন উচ্ছেল জলিখি, তরকের স্থায় উদ্বেশিত ভারতবাসীর প্রাণ দেশমাভূকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবার জক্ষ উত্তলা

ভ্ইয়াছিল, তথন বিশ্ববিভালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমি কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারত-মাতার পদাযুক্ত অঞ্জলিম্বন্ধপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসূর্ণের ভিতর দিয়া পুর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশদেবা বা রাজনীতির পর্বালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করি নাই। এই জন্ম পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, ছঃখ ও বেদুনা অবশাস্ভাবী, তার জন্ম কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি রুতকার্য হইতে পারিয়াছি কি না, অথবা কত্রর কতকাং হইয়াছি-তার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার এই কুদ্র অথচ ঘটনাবছল জীবনে যে সব ঝড আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে বিম্নবিপদের সেই ক্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে স্ক্রভাবে চিনিবার ও বুঝিবার স্থযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রতায় জনিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা স্বরু করিয়াছি. শেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্য**ংকে সন্মুখে** রাখিয়া যে ত্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমত্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি-পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ-শিক্ষা, দীকা, कर्य- मकनहे वार्थ यनि जाहा चाधीन जा लाएज महाय वा अपूकन ना हय। তাই আৰু আমার হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে.—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে. কে বাঁচিতে চায় ?" আমি ক্বভাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—স্বরাজ-

লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিয়ত থাকিতে পারি।

আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবস্ত বিগ্রহ প্রাতঃশ্বরণীয় দেশবস্থু
চিন্তরঞ্জনের চরণে দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার
জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার পতাকা অনুসরণ করিয়াছি।
তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার লোকোন্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া
ও তাঁহার মহিমময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ট ভাবে
জীবনের পথে চল্বি, এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে পোষণ করি। সর্বমঙ্গলময়
ভগবান আমার সহায় হউন।

আমার এই উপস্থিত সমস্থার সমাধান আপনাদের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম, কারণ এ নির্বাচনদ্বন্দে প্রবাসী রাজবন্দী পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের ব্যবধানে থাকিয়া কি করিতে পারে? দেশমাতৃকার অকিঞ্চন সেবক হইলেও আমি তো আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহি। আজ সকলের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও কি আপনাদের উপর আমার কোন দাবি নাই? আমি প্রার্থনা করি, আপনারা ভুলিবেন না যে, আমার জয়ের অর্থ জাতীয় মহাসভার জয়, জনমতের জয়, আপনাদের জয়। সম্মুথে যে ব্যয়সাপেক্ষ নির্বাচন সংগ্রাম তাহাতে আপনারাই আমার সহায় সম্পদ, বল ভরসা—সব কিছু। আপনাদের সেবা করিয়া রুভার্থ হইব ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমার সম্পেহ নাই যে, আপনারা আমাকে সেবার স্থোগ ও অধিকার দিয়া ধন্য করিবেন। আর অধিক কি বলিব — দেশুমাতৃকার মূর্ত বিগ্রহ আপনারা। সাগরপারের বন্দীর সশ্রেদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ কর্মন। ইতি—

11511

( পরলোকপত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাক্তক লিখিত )

মান্দাসয় জেল ১২া৮া২৫

## শ্ৰদ্ধাম্পদেযু---

'মাসিক বস্থমতী তৈ আপনার "স্মৃতি কথা" তিনবার পড়লুম—বড় স্থলর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তদ্ধি; দেশবদ্ধর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আস্মীযতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দারাই আপনি এত স্থল্ব জিনিস স্ষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহার। তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হালকা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিণাপ এই যে, মৃক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সল্লেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশী।" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তার অন্থ্যহ, কর্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগল—"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্ত মাহুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্ঞালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক ছঃখ জ্ঞানাইবার ভাষাও নাই; পরের কাছে জ্ঞানাইতে ভালোও লাগে না।" বাস্তবিক হৃদয়ের নিগৃত্ কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহু করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে তা' হলে অসহু বোধ হয়, মনে হয় "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বৃশ্বতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার পুব ভাল লেগেছে।
"…আমরা করিভাম দেশবন্ধুর কাজ।" প্রকৃতপক্ষে আমি এমন
অনেককে জানি বাঁরা ভাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয়
ভাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ধণে ভাঁর জন্ম ভাঁরা কাজ না করেও
পারতেন না। আর তিনিও মত-নিবিশেষে সরুলকে ভালবাসত্তে
পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি ভাঁকে মুম্মুচরিত্র
বিচার করতে দেখি নি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে
ভাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই
বিশ্বাসের উপর ভাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অুদ্ধের মত তাঁকে অমুদরণ করতুম।
কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেক্ষে বেশী ঝগড়া। নিজের
কথা বলিতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু

আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কথনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশাস করতেন যে যত ঝড় ঝঞ্চা আহক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'ডে মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের দুচে গেছে।"

ष्मांभिन এक जायगाय नित्यह्म-"लाक नार्रे, वर्ष नार्रे. हाट्ड একথানা কাগজ নাই; অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি-গালাজ না করিয়া কথা কছে না. দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যথন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তথন নানা প্রকার অসতো এবং অর্থসতো বাঙ্গলার সব খবর-কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই--এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তথন স্বরাজ্য ভাগুার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তথন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে সোক ধ রত না, সেথানে কি বন্ধু, কি শক্ত —কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতৃম। পরে যথন সেই বাড়ীর পূর্ণগৌরব ঘুরে এল —বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাছল দ্র্বল ক'রল—তথন আমরা কাজের কথাও বসবার সময় পাই না। ৰুত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভালা পরিশ্রম ক'রে ভাগুারে অর্থ-সঞ্চয় হ'ল, নিজেদের ধবর-কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জন-মত অনুকৃষ দিকে কেরান হ'ল তা' বাহিরের লোকে জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজের যিনি ছিলেন হোতা, ঋषिक, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ ক্রমাণ্ডির আগেই তিনি কোধায় অদৃষ্ঠ হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার—এই ছয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সম্ব ক'রতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহন্তর। তিনি পরিবারকেও দেশ-মাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হ'রেছিলেন। ১৯২১ খঃ ধর-পাকডের সময়ে স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন যে. একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্কে সঙ্কে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এ রকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিমন্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীন্ত্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধ'রে তর্কবিতর্ক চলে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারিনি। শেষে তিনি বলেন. "এটা আমার আদেশ —পালন করতে হবে।" ভারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য করনম !

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্সা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবি নাই, সেইজন্ম তাঁকে পাঠাতে পারসেন না। কনিষ্ঠা কন্সা তথন বাগ্ দন্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কি না—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল। তিনি পাঠাতে চান—কন্সারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা: কিন্তু অন্সান্স সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অস্থ্য, তারপর আবার বাগ্ দন্তা—শীত্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশকন্ম সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব-প্রথমে ভোম্বল যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও উর্মিলা দেবী যাবেন— এবং তাঁর ডাক যে-মুহুর্তে আসবে তথনই যাবার জন্ম তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে— লোক চক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে— তার সন্ধান কয়জন রাথে? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নিযে নয—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে।

আমার মনে হয় য়ে, মহাপুরুষের মহন্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও প্রাবণ মাসের বিস্নমতীতে আমি দেশবন্ধর সহক্ষী ও অনুগত ক্ষীদের লেখা সমস্ত্রে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রক্ষের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ, কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধর চরিত্র অন্ধিত করবার চেষ্টা করেছেন। ভাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর ভৃপ্তি হ'ল তা বলিতে গারিনা। \* \* দেশবন্ধর শিশ্ব ও সহক্ষীর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা ক্রেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিথলেই ভাল করতেন!

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবদ্ধুর অকালমূহ্য ও দেহত্যাগের জন্ত তাঁর দেশবাদীরা এবং তাঁর অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা'হলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হ'ত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যৈ, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবি করি

বে, কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রোম্ভ সব রকম দায়িম্বের বকল্মা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—িক বলতে আরম্ভ করে কোপায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা— শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্থিতি-কথা'র মত দেশবন্ধর সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীদ্র শৃষ্ট হ'তে পারে না, অতএব লেখার জন্ম উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশহা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে স্বদ্র মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় গুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু থালাস হবার তেমন আকাজ্জা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্রশানের শৃক্ততা আমাকে খিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সন্ধৃচিত হ'য়ে পড়ে। এথানে স্থেথ ছঃখে শ্বতি ও স্থপ্লের মধ্যে দিনগুলি এক রক্ষম কেটে যাছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জালা বোধ হয়—সে জালার মধ্যেও যে কোনও স্থ্য পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাদি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাদার কলে আমি আজ এথানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাদি—এই অনুভূতিটা সেই জালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ ছয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হলয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা স্থা, একটা শান্তি—একটা ভৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শৃক্তাতা এবং বাহিরের দুয়ায়িত্ব—এখন আর মন যেন চৄয় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুষ না সোনার বাধলাকে কত

ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

"সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যথন কণেকের তরে বাঙ্গলার বিচিত্তরূপ মানস-চক্ষের সমুথে ভেষে উঠে—তথন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কট্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে পুকিয়ে রেখেছে।

কেন এ পত্র লিখে ফেলুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কথনও মনে আসেনি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসতে লিপিবদ্ধ করলুম। যথন লিখে ফেলেছি—তথন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্কনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবি করবার মত ভরসা রাখি না, খদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিল্ম—

C/o D. I. G. I. B., C. I. D.
13 Elysium Row,
Calcutta.

#### ্দেশবদূর জীবনচ্রিত লেথক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিথিত ]

মান্দালয় জেল

२०।२।२७

জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখার মত সাহস আমার হয় নাই। কখনও হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। অধিকস্ত তিনি এত বড় ছিলেন এবং আমার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার সর্বলামনে হয় যে, তাঁহার প্রতিভা কত সর্বতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান ছিল ভাহা আজ পর্যন্ত সমকে হুণয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্তাশক্তি ও দীন ভাষার সাহায্যে সেই প্রাতঃশরণীয় মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধুষ্টতা। তবে ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকিলেও বন্ধুর অমুরোধে অনেক কাজ এ জীবনে করিতে হয়—তাই আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমার এই প্রয়াস। দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানি এবং গভীর চিস্তা ও বিশ্লেষণের দারা তাঁহার জীবনের ও তাঁহার পুণ্যমন্ত্র কর্মের গৃঢ় অর্থ আমি যতদ্র বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। অত কণা লিখিবার মত ক্ষমতা বা মনের অবস্থা আমার নাই, এই জন্য

বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমি মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ কবিয়া ক্ষান্ত হইব।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবন-চরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বংসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অমুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোথের মূল্য বুঝি ? বিশেষত: দেশবন্ধ সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্ত্যলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধ নিজের কোষ্ঠীকে খুব বিশাস করিতেন। আমি অবিশ্বাদী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার करत नाहे, এ-कथा वनिए পाति ना। आमान यठमूत यात्र आहि जिन বছবার আমায় বলিয়াছেন যে, সমুদ্রপারে এই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগের ঘটিবে। কারাবাসের অবশানে তিনি সম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন; কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপাবে যাইতে আমিও প্রহত। সত্য কথা বলিতে কি সমুদ্রপারে আসার পর ঠাহার কোষ্ঠার কথা স্বরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশব্ধা হইত -পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু দে তুর্ভাগ্য অপেকা শতগুণে দারুণ ছার্ভাগ্য বাঙ্গালার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধূলো লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার সাভাবিক প্রভ্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্ গির খালাস করে আনছি।" হায়, তথন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্যায় আজও অন্ধিত আছে এবং বোধ করি, চিরকাল অন্ধিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্তিটুকু আমার প্রাণের সন্ধল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমগুলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলোকিক প্রভাবের গৃঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিছে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহাকে ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; স্বতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ম্বণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবুনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিন্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমুদ্রে প্রকাণ্ড মুর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল

জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরপ কত দুৱাছ এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আরুষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহক্ষীরা ছিলেন তাঁহার পরিধারবর্গের অন্তভুক্ত। তিনি তাঁহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন ? দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রতাক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচর্বর্গ এবং তাঁহার সহক্ষিণ্ণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত করিতে পারিত? অবশ্য জীবনদানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই-কিন্ত দে কথা বাদ দিলে \* বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকলপ্রকার ছঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে. তাঁহার অহিংসা-সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভব কবিতে পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি দেশবর্গর পুণ্যজীবনের শেষদিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে দকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কবিয়াছে।

ছংখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর স্থদংযত, কর্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক

তারকেশ্বর , সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ করিতে করিতে কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘটিয়াছিল।

অমুচরবুন্দকে দেখিয়া অনেক তথাক্থিত জননায়ক ঈ্র্যাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয় তো মনে মনে ঐক্লপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু মুল। দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহক্ষী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে <mark>তাহার প্রাণ</mark> পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ভায় দেশবন্ধর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্ত — এমন কি ওঁহোর শয়ন-প্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। **ওঁহোর** অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবি ছিল। তিনি ভাঁহার অনুচরবুন্দকে যে শুধু ভালবাদিতেন তাহা নয়, তাহাদের জন্ম লাঞ্চনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন ভাহার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার কোনও সহক্ষীর দোষ ও ক্রটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন. "I hate him"—আমি তাকে মুণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার মৃদ্ধিল এই যে আমি তাকে ঘুণা করিতে পারি না।" ইহা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকদের সহিত তাঁহার সহক্ষীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইত। এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অতুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্চনা !

যাঁহারা ভিতরের থবর রাথেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সভ্য গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এছলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্ব তের ন্থায় অটল সভ্য গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নিবিশেষে, ভালবাদিবার

ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বৃদ্ধিকৌশলের ম্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদ্মী ও ভিন্ন ক্ষচির লোকদিগকে একর চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তভূ কৈ নহেন অধবা তাঁহার ২ত পোষণ করেন না এরূপ বছলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক ৩থাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহক্ষিণণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কথনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এ-কথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময়ে বাঁছার। নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি ! অধিকস্ক আলোচনার সময় নায়কের সহিত অনুচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও কখনও কুন্ধ হইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশী আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশী শুনিতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছন্থল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশবশতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সজ্মের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃঙ্খলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু ভোটের হার। একবার কর্তব্য স্থির হইয়া গেলে সেই পদ্বা অবলম্বন করিতেই **হইবে**। সভ্যের নিয়মামুবর্তী হওয়ার শিক্ষা এই পবিত্র ভারতভূমিতে নুতন নয়। ২৫০০ বংসর পূর্বে ভগবান বৃদ্ধ সর্বপ্রথমে ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন--

> ্রিশ্ব ভাষায় ) বৌচান্দরণ াগম্সামি ( বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি )

# ঢন্মান্দরণ গিম্সামি (ধন্মং শরণং গচ্ছামি ) তঙ্গান্দরণ গিম্সামি (সভ্যং শরণং গচ্ছামি )

বস্ততঃ, কি ধর্মপ্রচার, কি স্বদেশ-সেবা সজ্ব ও সজ্যাসুবর্তিতা ভিন্ন কোনও মহানু কাজ এ জগতে সম্ভব নয়।

আর একটি অভিযোগ আমি শুনিয়াছি – রাজনীতির আবর্তে পডিয়া দেশবদ্ধকে নাকি শিক্ষাদীকা হিসাবে নিম্নস্তরের লোকদিণের সাহচর্য করিতে হইত। ১৯২১ খুটাবদ হইতে ওাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত যে সকল কর্মীর সংস্পর্শে দেশবন্ধু আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি নিম্নন্তরের লোক বলিয়া মনে করিতেন কি না আমি জানি না। কথাবার্তায় তিনি সেক্ষপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে, ওাঁছার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না বলিয়া এবং ওাঁছার স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তিনি অস্তরের ভাব গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারাম্বন্ধির পর কলিকাতার ছাত্রবন্দ তাহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্ম সভা করেন। অভিনন্দনপত্তে দেশবদ্ধর গুণগ্রামের উল্লেখ চিল এবং দেশের জন্ম তিনি কিরুপ তাগে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যথন ভাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তথন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির-নবীন, চির-তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভার অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিবার জন্ম উচিলেন, তথন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে! নিজের ত্যাগ ও কণ্টের কথা ভুচ্ছ করিয়া িনি বাংলার তরুণ সম্প্রণায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন. কিন্ত বেশীদূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছুদিত্ব ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্বাক নিষ্পান্দ ভাবে দাঁড়াইরা রহিখেন, ছই গগু

বহিয়া পবিত্র অশ্রেবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।

যাহাদের জন্ম তাঁহার এত সমবেদনা, যাহাদের প্রতি ওাহার এও ভালবাসা তাহাদিগকে তিনি কি করিয়া নিমন্তরের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

অবশ্য যাহারা দেশবন্ধুর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যা-বৃদ্ধি অধবা আভিজাত্যের গর্ব নাই। আশা করি, বিনয়রূপ পরম সম্পান তাঁহারা কোনও দিন হারাইবেন না।

দেশবন্ধুর শেষ পত্র আমি পাই পাটনা হইতে, সে পত্র আজ স্থদ্র ব্রহ্মদেশে আমার নিকট তাঁহার অমূল্য শেষ শ্বতি-চিহ্ন। তাঁহার সহকর্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার স্থপ্তার নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে যন্ত্রণা যে কত তীর তা শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খুষ্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত আট মাস কাল কারাগাবে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্ধগ্য হুই মাস কাল আমরা পালাপাশি "সেলে" ( কুদ্র প্রকোষ্ঠে ) প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ছয় মাস কাল আরও করেকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রান্ধাও আমাদিগকে করিতে হইত। গভর্নমেণ্টের রূপায় আমি যে আট মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও স্থযোগ পাইয়াছিলাম—ইছা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খঃ অন্ধে ভিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। স্থতরাঁং সেই সন্ধীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভাল রকম

বৃথিবার স্থাবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল এক তাবাস করিবার স্থাবাগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'familiarity breeds contempt'— বেশী ঘনিষ্ঠতা হইলে না কি অশ্রদ্ধা জন্মায়, কিন্তু দেশবদ্ধ সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়াছে। এ-কথা বোধ হয় অন্যান্ত সকলেই সমর্থন করিবেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রিসকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন এ-কথা আমি জেলখানায় ভাল রকম ব্বিতে পারি। কত রকমের রিসকতার দারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্ম সঙ্গীনধারী শুর্থা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন শুর্থা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে স্থভাষচন্ত্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ!" তাহাকে চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া রিসকতা করিতে হইত না। পর্বত-নিঝারিনীর ছায় তাঁহার রিসকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত। আমি তাঁহার এই শুণের বিশেষ উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, জাতি হিসাবে আধুনিক বাঙ্গালীর মধ্যে রসের বোধ কিছু কম। আমি অন্তান্ত বিদেশীয় জাতিদের সহিত তুলনা করিয়া এ-কথা বলিতেছি; হইতে পারে ভারতের অক্তান্ত জাতির অপেক্ষা এখনও বাঙ্গালীর রসবোধ বেশী।

রসবোধ থাকিলে মামুষ প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, সর্বাবস্থায়ই মজা লুটিতে পারে। জ্বেলখানার একঘেয়ে জীবনের আবর্তে পড়িলে এ-কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধুর স্থাসিকতা এত সহজ্ঞ ও অনাবিল ছিল বে, বয়সের তারতম্য অধ্বা আমাদের সম্বন্ধের দক্ষন আমরা কোনরূপ সন্ধোচ বোধ করিতাম না।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজ কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে, নিজে ভায়্য করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তার অসাধারণ শ্বতি-শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেক্কপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্বস্বাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এক্কপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্ত দেশবন্ধু একসময়ে শতকরা ২ স্বদ্ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বসিয়া উত্তমর্ণের এটনি থত পরিবর্তন করিবার জন্ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনএ সেখানে ছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এই ঝণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে আর কেই ইতিপূর্বে জানিতেন না। এযে আত্মীয়ের জন্ত টাকা ধার করা হইয়াছিল, খত পরিবর্তনের সময়ে তিনি লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু শিক্ষক্তিনা করিয়া নুতন থতে দক্তথত করিয়া দিলেন। স্ক্রী, পুত্র কিংবা ব্দক্ত কোন আত্মীয়কে না জানাইয়া এইরূপ বছ ঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিয়া দিতেন।

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুসা না করিয়া ই হারা জলগ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে হাঁহার শরণাপম হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক এক সময়ে ছই শত টাকার দাবি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—আমার তহবিলে মাত্র ছয় শত টাকা আছে, আমি কি করিয়া ছই শত টাকা দিই। ভদ্রলোকটি জিদ করিলেন—তিনিও বিলম্ব না করিয়া ছই শত টাকা তাঁহার হস্তে ত্লিয়া দিলেন। এই ব্যাপারটা দেশবন্ধুর কারামৃত্তির পর ঘটিয়াছিল।

যে আট মাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার স্থাগে আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার শত্রু অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতে কথনও স্কৃতিত হইতেন না।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের আতীয়তা সব্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নৃতন পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের সকীর্ণতার দক্ষন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিছে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুন্রবার কর্মসমূদ্রে ঝাঁপ দিছে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরক্ষ কাজ শেষ করিতে পারেন মাই। সে সম্বন্ধে রাজনীতি ও জাতীয়তা সহত্তে ভাঁহার সহিত আমার

অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি – জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছক করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উরব ও বিকাশ হইবে। এই জন্ম তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কাল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহার আশা ছিল যে. ভারতের সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূব হইবে এবং জাতি-বর্ম-শ্রেণী-নিবিশেষে সকল ভারত-বাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে ভাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্তের সাহায্যে প্রকৃত মিসন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহারভূতির উপর নির্ভর করে, দর ক্ষাক্ষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধ ইহার উত্তরে বলিতেন থে. আপদে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মহুষ্য সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। कि পরিবারে, কি বন্ধুমহলে, কি সমাজ-জীবনে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মহুর্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপসে মিটমাট সাধিত না হইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পাস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে তথ চুক্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই বলিলেও অহ্যক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু জন-নায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়ী আমার মনে হয় না—অধচ সেই দেশবন্ধুই ভারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে

এত ভাৰবাসিতেন যে, তার জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অবচ তাঁর যনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। এই জন্ম তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। আমি জিঞাসা করি, কয়জন হিন্দু-নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘুণা করেন না ? কম্মজন মুসন্সমান জ্ঞানায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা हिन्नु दे चुना करत्रन ना ! तिन्य पूर्व पर्याप हिनात तिक्ष हिना । किन्न তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না ষে, শুধু তাহারই ছারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি শিক্ষার ( culture ) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথাও মিল পাওয়া যায় এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর **সহিত তাঁহার প্রা**য়ই আলোচনা হইত। আমার যতদূর স্বরণ আ**ছে** হিন্দু-মুসলমানের "শিক্ষার মিলনের" বিষয়ে মৌলানা সাহেব পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে রাজী হইয়াছিলেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্ম নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্ম, এ-কথা যেরপ দেশবন্ধু জার শলায় প্রচার করিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। "স্বরাজ জনসাধারণের জন্ম" এ-কথা পৃথিবীতে নৃতন নয়। ইউরোপে বহুকাল প্র্রেও মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ-কথা নৃতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' প্রায় বিশ বংসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যুথাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্কমঞ্চে শুনা যায় নাই।

তাঁহার কারামৃত্তির পর হইতে দেহত্যাগ পথস্ত দেশবদ্ধু যে সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা হইত। কাউন্সিল প্রবেশের কথা তিনি সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহু তর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তথন জেলখানার মধ্যে খ্ব দলাদলিও হইয়াছিল। দৈনিক ইংরেজী পত্রিক। প্রকাশের সদ্ধ্যুও আমরা সকলে জেলখানায় করি। তবে হুংখের বিষয়, তাঁহার কতকগুলি মহৎ সন্ধন্ন আজও কাজে পরিণত হয় নাই।

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এম্বলে না করিয়া পারি না-করেদীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আমর। যে সময়ে প্রেসিছেন্সী জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে ( waid ) মধুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরানা চোর" মধুর তাহাই ছিল। তাহাকে বোধ হয় চোব বলিলে অক্সায় হয়. সে ছিল ডাকাত। আট দল বার সে জেলখানায় দ্বিয়াছে। কিন্তু অক্সান্ত ডাকাতদের ক্যায়ই তাহার অন্ত:করণ ছিল খুব সরল। কিছুদিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল-সে তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মধুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাদা জাগরিত ছইল। ক্রমশ: সে আমাদের সকলেব প্রতিও আরুষ্ট হইয়া পড়িল। রাত্রে অথবা দিনের বেলায় হাঁহার পা টিপিবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস ভাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে দেশবন্ধ ভাছাকে বলিলেন যে, তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিবেন, যেন সে অসং সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ভাকাতিতে মন না দেয়। মধুরও এই প্রস্তাবে বারপর নাই আনন্দিত হইল এবং সে সঙ্কল্প ক্রিল যে, অত.পর সে অসং কাজ ও অসং সঙ্গ ছাডিয়া দিবে।

মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধ লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা ছইতে নিজের বাডীতে লইয়া আসেন। তারপর প্রায় তিন বংসর কাল মথুর তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার পরিচারক হইয়া সে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছে। দাগী চোর বলিয়া থানার পুলিশ কিছু কাল তার পশ্চাতে ঘুরিয়াছিল—তারপরে যথন দেখিল সে বাস্তবিকই দেশবন্ধর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তথন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে দেখিলে প্রায়ই বলিত, "তুই বেটা মানুষ হয়ে গেলি!" আমার খুব ভর্মা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না, কিন্তু দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর প্রদারা যথন মথুবের থবর পাইলাম তথন ন্তনিলাম সে ইতিপূর্বে তাঁহার দার্জিলিং বাসের সময় রসা রোডের বাড়ী হইতে অনেকণ্ডলি রূপার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অভত কথা শুনিয়া আমার Less Miserable-এর কথা মনে পডিল। আমার এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক ন্বর্বলতার বশে দে চুরি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন কাঁদিয়া আদিয়া তাহার পায়ে পড়িত। এখন তাহার কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

মাস্থ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার-প্রেমিক, পরম-বৈষ্ণব, চহুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিখিজয়ী বীর হইতে পারে—এ প্রশ্ন স্বভাবত: সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃ-তত্ত্বিভার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—ক্বতকার্যু হইয়াছি কি না জানিনা। আর্য, দ্রাবিড় ও মলোল এই তিনটি জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকণ্ডলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে, ফতনাং রক্তেব সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্বভাম্পী এবং বাঙ্গালীর জীবন এক বৈচিত্যপূর্ণ, আর্থেব ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিছা ও ভক্তিমন্তা এবং মাঙ্গোলের বৃদ্ধিকৌশল, অনুচিকির্ধা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলাব সংগ্র-সঙ্গমে আসিয়া মিশিলাছে। বাঙ্গালী যে একসঙ্গে তীক্ষুবৃদ্ধিশালী ও ভাবুক, মাধাবাদ বিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও স্টিক্ষম ভাচা এই রক্ত-সংমিশ্রণের ফল। যে জাতির রক্ত কাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হয় সে জাতির গুণ ও শিক্ষা ( culture ) জন্মের সময়ে সংস্কাবরূপে ভাহার চিত্তের মধ্যে স্থান পায়। বাঙ্গালী যেক্সপ এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে বাঙ্গার শিক্ষা ( culture )—ও তদ্রপ বৈশিষ্ঠ্য লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত বাঁহার পরিচণ আছে, তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন থে, বাঙ্গলার সভ্যতা আর্য-সভ্যতা হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ বরিয়াছে। স্বামী দ্যানন্দ উত্তরভারত জয় করিয়া আর্য-সমাজ আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালীর ভক্ত রামক্বক্ষ পরমহংসদেবকে সহজ্র সহজ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী কেন এত ভক্তি করে বা অনুসরণ করে! বাঙ্গলায় দায়ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধবর্ম সর্বত্র বিতাড়িন হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে কেন শেষ আশ্রয় পাইল? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্য-ক্যায়ের উৎপত্তি হইয়াহিল! বাঙ্গলা শঙ্করের মায়াবাদ প্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধবর্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে শঙ্করের মায়াবাদের বিক্দ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অচিন্তা ভেদাভেদবাদের কেন শৃষ্টি হইল! এই সৰ প্রশ্ন ভুলিলেই বুঝা ঘাইবে যে, বাঙ্গালীর শিক্ষাদীকার একটা স্বাভন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাদ্যশার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ধার। দেখিতে পাওরা যায়:—(১) তন্ত্র, (২) বৈষ্ণব ধর্ম, (৩) নব্যক্তায় ও রছুনন্দনের স্মৃতি। ক্তায় ও স্মৃতির দিক দিয়া আর্য্যাবর্তের সহিত বাঙ্গলার নাড়ীর সংযোগ আছে। বৈষ্ণবধর্মের দিক দিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে। তল্পের দিক দিয়া তিববতীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও হিমালয় প্রান্তবাসী জাতিদের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

স্থায়শান্তের অনুশীলন বাদালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক-প্রকৃতি করিয়াছে। এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়াছিল। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহার-জীবী উভযেরই চুল-চেরা তর্ক লইয়া কারবার। দেশবন্ধু প্রাচীন স্থায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না--তবে পাশ্চান্ত্য স্থায়-শান্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুল-চেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শক্রশক্ষকে বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। ছই তিন শত বৎসর পূর্বে নবদীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন দে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম ও ধৈতাধৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে
টানিয়া লইয়া নিরদ বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল,
দার্শনিক মতহিসাবে তিনি অচিন্তাভেদাভেদবাদকে স্বচেয়ে খাঁটি মত
বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্ত্যাসীর মত হইলেও
সন্ত্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ, সত্য ভাঁহার লীলাও তদ্রপ
শত্যা; ব্রহ্ম স্ত্যে বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভাগবানকে পাইতে
হইলে ক্লপ, রস, গরু, শক্ষ, স্পর্শ—এ সব বর্জন করিবার কোনও

প্রয়োজন নাই। ভগবানের দীলা অনন্ত: দেই দীলার রক্ষম ওধু বহির্জগতে নয়, মায়্রের অন্তরেও। ময়য় হলয় নিত্যবৃন্দাবন, দেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত রফ্রের অনন্ত দীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়; তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন তিনি যে নেতি-মার্গ হইতে পারেন না—এ-কথা বলা বাহুল্য। বহুতঃ দেশবদ্ধু বিশ্বসংসারকে, তথা ময়য় জীবনকে, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। হৈতাহৈবাদের সাহায্যে সে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ দূর হইযা য়য় এবং সর্বত্র সায়য়য় সংস্থাপিত হয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাই বৈষ্ণব-ধর্ম হইয়াছিল ভাহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন সে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্যা, ধর্ম—এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরম্পারের মধ্যে অকানী সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।

যে দার্শনিকতত্ত্ব ওঁাহার ধর্মরাজ্যের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছিল তাহার বাস্তবন্ধপ প্রেমের মধ্য দিয়া ওাহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিল। তিনি ওাহার জীবনে সামঞ্জক্ষ (synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন ক্ষচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জক্ষ স্থাপন করিতে পারিতেন। ওাঁহার নিজের মধ্যে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না বলিয়া তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহু করিতে পারিতেন না।

জেলথানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্বিচার বদাস্থতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি কলিতেন, "দেখ তোমরা মনে করিবে আমি নিভান্ত বোকা; লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যাঁর উপর তিনি বিচার করবেন।"

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপুজা শিথিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধ অসাধারণ তেজমী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধ অবশ্য কোনও দিন তাञ्जिक माधना करतन नारे, অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্ত কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না कतिल य मिक्किमानं रु७ शा याग्र ना--- ७-कथा व्यामि श्रीकांत कति ना। তল্পের সার কথা শক্তিপুজা। জগতের মূল সত্য আছাশক্তি, যাহা হইতে স্ষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আছাশক্তিকে সাধক মাতৃত্বপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে; বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশান্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙ্গালী জাতিহিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃত্বপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। পৃথিবীর অক্সাক্ত জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা ( যথা ইছদি, আরব, খুষ্টান ) ভগবানকে পিতৃত্বপে আরাধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্ত, সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃত্বপে কল্পনা করিতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেকা নারীর প্রাধান্ত, সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে – শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃদ্ধপে কল্পনা করিতে ভালবালে-এ কথা সর্বজন-বিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি কল্পনা করিয়া থাকি, মাতৃভূমির ইংরেজী তর্জমা—father land. আমরা অবশ্য mother land কথাটি চালাইয়া থাকি কিন্তু ইংরেজী ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার• মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

## বঙ্কিমচন্দ্র লিথিয়াছেন---

"স্তলাং স্ফলাং মলয়জ শীতলাং শস্ত খ্যামলাং মাতরম।"

দিজেন্দ্রশাল যথন গাহিয়াছিলেন-
"যে দিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ধ"

এবং রবীন্দ্রনাথ যথন গাহিয়াছিলেন—

"ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

তথন তাঁহারা ড্রোপদিষ্ট মাতৃক্সপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু মাতৃক্সপের অহুরাণী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বন্ধিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতেন। বন্ধিম-লিখিজ মায়ের তিনটি ক্সপের বর্ণনা তাঁহার অভ্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তথন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর। তাঁহার "নারায়ণ" প্রিকায় বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে যেক্পপ আলোচনা হইত, শাক্ত ধর্মেরও সেইক্পপ অমুশীলন হইত। ছুর্গাপুজা সম্বন্ধে যে ক্য়টি প্রবন্ধ "নারায়ণে" প্রকাশিত হুইয়াছিল, সেপ্তলি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাই।
পারিবারিক জীবনে দেশবন্ধুর মাতৃভক্তির কথা অনেকে জানেন। তিনি
গ্রী-শিক্ষায় ও গ্রী-স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করিতেন, একথাও সর্বজনবিদিত। শঙ্করপন্থীদের উপদেশ "নারী নরক্ত ধারম্"—এ কথা তিনি

আদৌ স্বীকার করিতেন না। বস্ততঃ তাঁহার চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে ভয়ের সম্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সারসঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উন্তব হয় দেশবন্ধ অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

তাঁহার গুণ বাদালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাদালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সব চেমে বড় গৌরব ছিল যে, তিনি বাদালী। তাই বাদালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, বাদালীর দোষগুণ লইয়াই বাদালী—বাদালী। কেহ বাদালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাটা বা বিদ্রেপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন। তিনি বলিতেন—আমরা ভাবপ্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্ম লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রকৃতিরূপে বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীতি-কবিতায়, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ওাহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য এ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বিদ্ধম, ভূদেব প্রভৃতি মনীষির্ন্দ এই ভাবের স্থরপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন দেশবন্ধু তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, দেশবন্ধু যেরূপ গভীরভাবে এই চিন্তার ধারা হলয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, "নারায়ণ" পত্রিকার ভিতর দিয়া ও অন্থান্থ উপায়ে তিনি এই ভাবের প্রচারের জন্য এবং তিন্ধিয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়ভার নিমিন্ত এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট ফুতক্ষ থাকিবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বান ও লেখা হইতে শিথিয়াছি।

মহুয় জাতির শিক্ষা ( culture ) এক, না ব্ছ—এ প্রশ্ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই—শিক্ষা একই— ভাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অপবে বলেন যে, শিক্ষার মধ্যেও ভাতি আছে, অতএব শিক্ষা বহু – গ্রাহাবা বৈতবাদী। দেশবন্ধু কিন্তু ছিলেন ছৈতাছৈতবাদী। শিক্ষা বহু বটে, একও বটে। মুলতঃ যদিও মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক – তথাপি দেই একের বিকাশ বছর মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। উভানে যেরূপ নানাপ্রকার বুক্ষ থাকে এবং সেই সকল বুক্ষে বিভিন্ন রক্ষের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানব্দমাজের মধ্যেও ভদ্রপ নানাপ্রকার শিক্ষা (culture ) বিকাশলাত করে। এই সকল পুষ্প ও বুক্ষ লইয়া যেরূপ একটা উভানের সতা, বিভিন্ন শিক্ষার সমাথেশে সেরপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপ্রই হয়। জাতীয় শিশ্বাকে বর্জন করিয়া ওখবা অবহেলা করিয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভবপর হয় না। দেশবন্ধর স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে : কিন্তু দিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবাব প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে ঠাছার স্বদেশপ্রেম ভাহাকে আত্যন্তিক সার্থপরতাব দিকে লইয়া যাইতে পাবে নাই।

দেশবন্ধু তাঁহার স্থানে-প্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্থানেকে ভুলিতেন না। তিনি বাঙ্গলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাঙ্গলার চতুঃসামার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার যে সকল সহক্ষী ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনুষাছি যে, দেশবন্ধুর সংস্পর্শে

আদিবার অক্সদিনের মধ্যেই তাঁহার। তাঁহার হৃদয়ের দারা আরুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে তিনি তিলক মহারাজের স্থায় ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও তাঁহার নিকট তদক্রপ ভালবাসা ও , সহাস্কৃতি পাইতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনের অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ খঃ বাঙ্গলা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলা আবার ১৯২০ খঃ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

আর একটি কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন—ভারতবর্ষের কোনও আন্দোলন বাঙ্গলা দেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙ্গলার ছাপ দিয়া লইতে হইরে। তিনি বলিতেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাঙ্গলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙ্গলার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবনের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ট পরিচয় আছে ভাঁহারা এই মত সমর্থন না করিয়া পারিবেন না।

জনসাধারণের উপর, এমন কি তথাকথিত বড়লোকদের উপরও দেশবদ্ধর আশ্চর্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিশ্বয়ে মুঝ্ হইয়াছে। কেহ কেহ ওাঁহার প্রভাবের কারণ ব্ঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সঙ্কন্ন করিয়াছেন তখন তাহা সাধন করিয়াছেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম শরীরং বা পতয়েয়ম্"। এই বাণী ওাঁহার জদয়ের মধ্যে গাঁথা ছিল। ছ্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিডেন কেহ ওাঁহাকে রোধ করিছে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ভায় সকল বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া আপনার বেণে আপন আদশের পানে, ছুটিতেন। প্রিয়জনের আর্তনাদ অথবা অন্তরবর্গের সাবধান বাণীও ওাঁহাকে ক্রিরাইতে পারিত

না। এই দিবাশক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন ? সে শক্তি কি সাধনার দারা লভ্য ?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশবন্ধু শক্তির সাধক হইলেও তিনি তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড; আকাজ্জা ছিল বড়। "যো বৈ ভূমা তৎস্থা নাল্লে ১খমন্তি"- এই কথা মেন ওাঁহার অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যথন যাহা চাহিতেন-সমন্ত প্রাণ মন বৃদ্ধি দিয়া চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্ম একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। পর্বতপ্রমাণ অন্তরায়ও ওাহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান বোনাপাট যেরূপ এক সময়ে াহার সম্মুখে আল্লস (Alis) পাছাড় দেখিয়া বলিয়াছিলেন - 'There shall be no Alps'--আমার সন্মধে আল্লস পাহাড় দাঁড়াইতে পারিবে না-তিনিও সকল বাধা বিল্লকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিল-জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ থিনি জানেন তিনিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমরা কোনও প্রকার অস্থবিধা বা বাধার কথা তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—তোমরা একেবারে নির্ভরসা (তোমরা pessimist)। আমারঙ কাজ ছিল যেথানে কোন বিপদ বা অস্থবিধার আশঙ্কা—দেই কথাটি তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—"you young old men"— ওছে অকাল বার্ধক্য যুবকবৃন্দ। যাঁহারা মনে করেন যে, দেশবন্ধু মদরত প্রকৃতি ছিলেন এবং যুবকদের পাল্লায় পড়িয়া তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরমপম্বীর স্থায় কাজ করিতেন—াহারা তাহার স্বভাব ও প্রহৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বস্ততঃ তিনি ছিলেন চির-নবীন -চির-ডরুণ--তিনি ভঞ্কণদের আশা আকাজ্জা বুঝিতে গারিতেন , ভাছাদের স্থবঃথের সহিত সহাস্তৃতি করিতে পারিতেন। তিনি

তরুণদের সঙ্গ ভালবাসিতেন — তাই তরুণরাও ওঁছোর পার্শ ছাড়িতে চাহিত না। এই সব কারণে আমি পূর্বে দেশবন্ধুকে "তরুণের রাজা" বলিয়াছি।

াঁহার ত্যাগ, পাণ্ডিতা, বুদ্ধিকৌশল (tact) প্রভৃতি গুণের কথা দেশবাসী অবগত আছেন – সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের আর একটি কারণ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সে কারণের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমি কতকটা পাইয়াছি। তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন যে. যথন যাহা তিনি করেন তাহা তাঁহার ধর্মজীবনের অঙ্গস্তরূপ। বৈষ্ণব-ধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জন্ত (synthesis) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জন্ত-বোধ ক্রমশঃ ওতপোতভাবে ওাঁহার প্রাণমনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি এই অনুভূতির ফলে নিজেকে ভগবানের অনন্তলীলার যন্ত্রপদ্ধপ মনে করিতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তগুদ্ধি ঘটিলে মানুষের "অহং কর্তা" এই জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। অহঙ্কার লোপ পাইলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তথন ওাহার শক্তির নিকট माधात्रभ माजूष माजारेट পात् ना। एमनवसूत हरेगाहिन ठाहारे; াঁহার জীবনের শেষণিকে তাঁহার প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মুখীন হইলে যেন ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। দেশবাসীর মনেও ক্রমশঃ এই ধারণা জনিতেছিল— যত্র দাশ মহাশয় তত্র জয়।

তিনি কত রকম শোককে দিয়া কত দিকে কাজ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় দেশবাসী অবগত নহেন। তাঁহার অন্প্রেরণার ফল যে দিন ফলিবে দেশবাসী সে দিন তাহা জানিবেন। আদর্শের নিত্য অন্প্রেরণায় তিনি অন্প্রাণিত দ্ইতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে বাঁহারা আদিতেন তাঁহারাও উদ্দীপিত হইতেন। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা—স্বদেশ-সেবা এবং সেই স্দেশ-সেবা তাঁহার ধর্ম-জীবনের সোপান স্কর্প।

দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ করিলে যদি আর একজনের কথা না বলা হয় তবে কিছুই বলা হইল না। যে দেবী লোক চক্ষুর অহরালে মৃতিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়ার ন্তায় সর্বদা দেশবন্ধুর পাথে পাকিতেন, তাহাকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কভটুকু বাফী থাকে কে বলিতে পারে? ভোগের অতুক্ত শিথরে যিনি হিন্দু রমনীর আদর্শ লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনও দিন বিশ্বত হন নাই—বিপদের ঘনাক্ষকারে যিনি হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল—চিন্ত শ্বৈর্য ও ভগবিদ্বাস হারান নাই—দেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা। তাহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন—তরুণদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন্, শুধু তরুণদের মাতা নন্—তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা। বাঙ্গালীর ক্রদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ধ্য আজ ওাঁহার চরণে সমর্পিত।

আলিপুরের মামলায় অরবিন্দবানুর সমর্থনকালে দেশবন্ধু ওজ্ঞস্তিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and reechoed etc.

এই কথাগুলি কি আজ দেশুবন্ধু সম্বন্ধে প্রযুজ্য নয় 📍